Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



Shir She BANARAS Shram

वक्काराबि—शारमभक्याब

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## PRESENTED

No... >>>> Per asper aspec asper aspec asper aspec asper aspec asper aspec asper aspec asper asper aspec asper asper asper aspec aspec aspec aspec aspec aspec aspec asp

# মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ



শ্রীমন্তগবদগীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীর অন্থবাদক ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার কর্তৃক



কলিকাভা

ইকনমিক প্রেস, ২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রাট, শ্রীযুক্ত মনোহর সরকার কর্তৃক সুদ্রিত।

> <del>ক্লা সাত চাঁ</del>কা, <del>বাঁধাই</del> ২/ টাকা।

#### প্রাপ্তিস্থান-

শুলীরামরুফ অর্চনানয়,
 ৬৯নং দেব লেন, ইটালী, কলিকাতা।

11

- ২। উদ্বোধন অফিন ১নং মুখাজ্জির লেন, কলিকাতা।
- ৩। গুরুসম্ব লাইত্রেরী, ২০৮।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্টাট, কলিকাতা।
- . ৪। ভিক্টোরিয়া লাইবেরী, ঢাকা।
  - ে। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়!

প্রকাশক—ব্রন্ধচারী প্রাণেশকুমার ৬নং পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা।





No.

যাঁহার আশীর্কেদি' লইছা এই গ্রন্থের প্রণয়ণকার্য্যান BANARAS

ব্রতী হইয়াছিলাম, সেই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ-

দেবের প্রতিনিধিস্বরূপ—

পরমপূজ্যপাদ

# শ্রীমৃৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের

<u> প্রীকরকমলে</u>

তাঁহারই গুরুস্রাতার এই জীবনচরিত গ্রন্থখানি সাদরে
সমর্পিত হইল।

আশীর্ঝাদাকাজ্ঞী প্রীপ্রা**েশ**সুসার





Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## PRESENTED

निद्यमन >> | २४०

মহাত্মা দেবেজ্রনাথের জীবনচারত প্রকাশকের জন্য ভক্তসম্প্রদায় বহুকাল কামনা করিতেছিলেন। তদমুসারে ইহার সঙ্কলনে যে সঙ্কল্ল হয় তাহা এতদিনে সিদ্ধ হইল।

পার্থিব স্থুখ তৃঃখলেশশৃন্ত নহে; প্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়ের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও বন্ধবাসী কলেজের অধ্যাপক ভাই নলিনীকান্ত সেন গুপ্ত এম, এ, বি, এল, মহাশর উক্ত জীবনচরিত লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সোৎসাহে কার্য্য আরম্ভ করেন এবং অনেক দূর অগ্রসরও হন; কিন্তু, সহসা তাঁহার শরীর অস্তুত্ব হয় এবং দীর্ঘকান অস্তুত্ব থাকিয়া অকালে মানবলীলা সংবরণ করেন—আরক্ককার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; লিখিতাংশ সংশোধন করিবার অবকাশও তিনি পান নাই। স্থতরাং বিশেষ সম্ভর্পণে আমাদের এই কার্য্যে হন্তক্ষেপ করিতে হইরাছে। গুরুগতপ্রাণ নলিনীকান্তের স্বর্গীয় আত্মার শুভেচ্ছা আমরা কামনা করি।

এই গ্রন্থখানি তাঁহারই হস্তলিখিত পুস্তক অবলম্বনে রচিত হইরাছে। অনেক নৃতন কথা পরে সংগৃহীত ও তাঁহার লিখিতাংশ সংশোধিত করা হইরাছে। 'শ্রীশ্রীরামক্বফ্ব পুঁথি' হইতেও আমরাঃ প্রাসন্ধিক কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি এবং শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামক্বফ্ব কথামৃত' হইতেও একটা অংশ গ্রহণ করিয়াছি। এতত্তির উঘোধন, জন্মভূমি ও তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির যথামথ ব্যবহার করিয়াছি। শ্রীমং স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ল্রাতা শ্রীমৃক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশরের দেবেক্রনাথ সম্বন্ধে রচনার কিয়দংশ

( & )

পরিশিষ্টরূপে এই গ্রন্থের শেষভাগে দিয়্লবেশিত করা হইয়াছে। এই ভাবে পাঁচ ফুলের একটা দাজি দাজাইয়া পাঠক পাঠিকার জন্ম এই উপহার প্রস্তুত করা হইল। ইহাতে ক্রটা থাকা অনিবার্য্য এবং দে সকলই আমাদের। কোনরূপ ক্রটা প্রদর্শিত হইলে, বারাস্তরে ক্বতক্ত অন্তঃকরণে সংশোধন করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই জীবনচরিত রচনা ও প্রকাশ করিতে আমরা বহু সহ্বদর ব্যক্তির নিকট নানারণ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। নাম প্রকাশে অনেকের আপত্তি থাকায় উদ্দেশে সকলকে আমাদের আন্তরিক ক্বতক্ততা ও ধন্তবাদ জানাইতেছি। ইতি—

শ্ৰীশ্ৰীপঞ্চমী ৯ই মাঘ, ১৩৩৭ সাল, কলিকাতা।

বিনীত শ্রীপ্রাণেশকুমার

### অবতরণিকা

"আমি মূর্থ মান্থব, লেখা পড়া জানি না, 'সেবক' এতদিন 'ব' দিয়া লিখিতাম; তোমাদের সংসর্গে এসে 'স' করেছি। কিন্তু আমি এমন একখানা গ্রন্থ পাঠ করেছি, যাহা তোমরা কেউ বড় কর নাই। আমি আমার জীবনগ্রন্থখানি তন্ন তন্ন করে পড়েছি; আমার জীবনের প্রতি ঘটনা আমি নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখে চলে এসেছি। তাই বিদ্বান্ পণ্ডিতগণও আমার নিকট কথা শুনিতে আসেন।"

যাঁহার জীবনেতিহাস লিখিত হইরাছে, তাঁহার নিকট আমরা এইরপই শুনিতাম। বাশুবিক পক্ষে তাঁহার জীবনচরিত তাঁহারই বারা যথাযথ বলিভ হইতে পারে। অন্তের পক্ষে তাঁহার জীবনের নিগৃত্ কেন্দ্রন্থলে দাঁড়াইয়া সমগ্র জীবনের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে ব্যক্তিগত বিশেষজ্বের পরিক্ষৃট অভিব্যক্তি অবলোকন করা একরপ অসম্ভব। আর এইরপ দৃষ্টিবিহীনের পক্ষে জীবনচরিত লেখা, আর অন্ধের হন্তিরূপ বর্ণনা করা একই কথা। 'যদ্ষ্টং তল্লিখিতং'—জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী পরক্ষার অসংলগ্ন ভাবে দৈনিক পত্রিকার ন্তায় বর্ণিত ও পত্তিত হইতে পারে মাত্র।

মানব-মন কোন মহাপুরুষের জীবনী সেরপ নিরস ভাবে পড়িয়া কালক্ষেপ করিতে সন্মত নহে। মহাপুরুষের অমৃত-নিঃসরিণী জীবন-ধারা হদে অন্ধিত করিয়া, আজীবন তাহা হইতে প্রয়োজনাহরপ স্থাপান ও পূর্ণজের প্রেরণালাভই তাদৃশ জীবনচরিত পুনঃ পুনঃ পাঠের অভিলক্ষ্য। এইরপ আশার পরিভৃপ্তি-সম্পাদন করিবার উপযুক্ত

#### [ + ]

চিত্রকর আমরা নহি। বিশেষতঃ, যাঁহার জীবন নিভূতে নীরব সাধনা-ষয় ছিল-সর্বদা সর্বকার্য্যে আত্মপরিচয় গোপন করা ঘাঁহার ব্রত ছিল—খাহার জীবনে লোকিক বিভার গরিমা বা ঐশর্য্যের বন্ধার— অথবা জীবনব্যাপী ঘটনাপারম্পর্য্যের বাহুল্য মোটেই ছিল না—যাঁহার কর্মভূমি অতীব সন্ধীর্ণ-পরিচিত বন্ধু বান্ধবও বাঁহার মৃষ্টিমেয়, তাঁহার জীবনের নীরবতারপ সরসীর পঞ্চিল স্তরস্থ মূলদেশ হইতে মধুময় দেবচরিত্রের, শিশির-স্নাভ স্নিগ্ধ পঙ্কজ কোরকের ন্যায় শ্রীরাম্ক্রফ-प्रद्यानतः পূर्विकाम প্রদর্শন আমাদের পক্ষে অসাধ্য। কেন না, বাহ্য-বিকার-পরিশৃত্য নিস্তন্ধ গন্তীরতার মধ্যে আত্মার ক্রমিক বিকশনের পরিপাক প্রক্রিয়া প্রদর্শন অতীন্দ্রিয় শক্তিসাপেক্ষ। সেরপ শক্তি আমাদের নাই। আমরা তাঁহার স্বর্গীয় স্কৃঠাম রূপজ্যোতিদর্শনে ও ভূষিত সংসার মক্ষভূমিতে তাঁহার প্রেমবিগলিত মধুর সম্ভাষণ ও নিরম্ভর আখাস, বাণীতে বিমৃগ্ধ হইয়া সে দিক নিরীক্ষণ ও অমুশীলন করিতে অবকাশ পাই নাই। আমরা আমাদের আত্মভৃপ্তির সংবাদ সাধারণের নিকট জ্ঞাপনার্থ আলোচ্য জীবনের একটা রেখাপাত মাত্র করিয়া যাই-তেছি। ভবিশ্যতে যদি কথনও তেমন কুশলী চিত্রকর তুলিকা গ্রহণ করেন, তাঁহারই নিমিভ উপকরণস্বরূপ মহাত্মা দেবেন্দ্র-নাথের জীবনের ঘটনাবলী তাঁহার মৃথ হইতে যেরপ আমরা শুনিয়াছি এবং প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই বর্ত্তমান গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ করিলাম। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার লিখিত পত্রাংশও সন্নিবেশিত হইরাছে। এই সমৃদ্র হইতে স্থ্যী পাঠক ও সাধক আপন চিম্ভা ও সাধনাবলে মহাত্মা দেবেন্দ্ৰ-नां एथत जीवत्नत्र माधूर्या हेकू जारत्र कतिया नरेत्व ।

ষে সম্দর মহাত্মা, রুগাবতার ভগবান্ শ্রীরামক্বঞ্চ পরমহংস-দেবের সমন্বয়-ধর্মের আলোকে আলোকিত হইয়া জনসমাজে তাঁহার

## [ 2 ] >>/2+4)

প্রদর্শিত সনাতন ধর্ম নবমুগোপবোগী করিয়া প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন বা করিতেছেন, দেবেজ্রনাথ সেই অস্তরঙ্গগণের অন্ততম। তাঁহার আশ্রিত ভজ্জগণকর্তৃক তাঁহারই পদান্ধ অন্সরণ করিয়া এই শ্রীরামকৃষ্ণময় গ্রন্থখানি গদাজলে গদার্চনার ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনার্থ সমর্পিত হইল। পাঠকবর্গ প্রসর্রচিত্তে প্রসাদ গ্রহণ করিলে কৃতাথ হইব।

### PRESENTED



| প্রথম পরিচ্ছেদ             | •••            |                                  | 5    |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|------|
| জন্ম, জন্মস্থান ও বংশ      | ণপরিচয়        |                                  | *    |
| দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ          | •••            |                                  | 6    |
| গ্রাম্য শৈশব,—থেল          | া ধ্লা—বিভার   | <b>8</b>                         |      |
| তৃতীয় পরিচ্ছেদ            |                | •••                              | 58   |
| কলিকাতা আগমন,              | বিভালয়ে শিক্ষ | া, অভিভাবক—জ্যেষ্ঠল্রাত          |      |
| স্বরেন্দ্রনাথ—শ্রীযুক্ত বি | গিরিশচন্দ্র ঘো | ষের সহিত পরিচয়                  |      |
| চতুর্থ পরিচ্ছেদ            | •••            |                                  | 2.0  |
| স্থরেন্দ্রনাথের নিকট       | যোগশিক্ষা ও ফ  | াতার আগ্রহে বিবাহ                |      |
| পঞ্চম পরিচ্ছেদ             |                |                                  | 28   |
| স্থরেন্দ্রনাথের পরলো       | কগমনে সংসার    | ভারগ্রহণ                         |      |
| यष्टं शतिरम्हम             |                |                                  | २२   |
| ঈশ্বরলাভে ব্যাকুলতা        |                | e de la recepción.               |      |
| সপ্তম পরিচ্ছেদ             | •••            | •••                              | ھو   |
| শ্রীরামক্বফ্-দর্শন         |                |                                  |      |
| অস্ট্রম পরিচ্ছেদ           | ***            |                                  | 86   |
| বলরাম-মন্দিরে পুন          | র্মিলন         | resident springer for the second |      |
| -নবম পরিচ্ছেদ              | •••            |                                  | e se |
| শ্রীরামকৃষ্ণ-কুপালাভ       | ও হরিনাম সাং   | ıa                               |      |

#### [ >2 ] ....

| দশম পরিচ্ছেদ                                             | 60           |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| গুরু-ল্রাভ্গণের সহিত মধ্র মিলন                           |              |
| একাদশ পরিচ্ছেদ · · · ·                                   | 90.          |
| শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কামিনী-কাঞ্চনত্যাগে দেবেন্দ্রনাথের |              |
| সন্দেহ ও পরীকা                                           |              |
| चान्य পরিচ্ছেদ                                           | Po-          |
| শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমাভিনয় দর্শন                           |              |
| ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ · · · ·                                | <b>ታ</b> Գ   |
| শ্রীরামক্কফের জননীর ভাব ও দয়া দর্শন                     |              |
| চতুর্দশ পরিচ্ছেদ · · · ·                                 | <b>३</b> २   |
| <b>एएटवन्धनारथत जानरत्र श्रीतामकृक्टर</b> मरवत उरमव      |              |
| পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ                                          | 302:         |
| দেবেন্দ্রনাথের সপরিবারে ঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশ্বরে গ্রমন  |              |
| বোড়শ পরিচ্ছেদ                                           | 204          |
| সন্ন্যাসগ্রহণের বাসনা                                    |              |
| সপ্তদশ পরিচ্ছেদ                                          | >>0-         |
| শ্ৰীশ্ৰীরামকৃঞ্দেব কল্পতক—অন্ত্যলীলা                     |              |
| অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ                                         |              |
| শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনে                                  | 224.         |
| উনবিংশ পরিচ্ছেদ · · ·                                    |              |
|                                                          | 758.         |
| মিনার্ভা থিয়েটারে কর্ম গ্রহণ ও ত্যাগ—ইটালী আগমন         |              |
| বিংশ পরিচ্ছেদ                                            | <b>५७</b> २- |
| ইটালী অবস্থান ও সাধনা                                    |              |

| Digitization by eGangotri and Sarayu Trus Estyling by MoEd   | त्रेकात |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| No.                                                          | 1       |
| 5: 50 1 >> 26-3                                              |         |
| একবিংশ পরিচ্ছেদ ৪৯ ৪৯ ৪৯ ৪৯                                  | 10b     |
| দেবেন্দ্রনাথের সাধারণের নিকট প্রকাশ                          |         |
| ুদাবিংশ পরিচ্ছেদ ···                                         | 78.8    |
| শ্রীশ্রীরামক্বঞ্চ অর্চনালয়ের স্থাপনা                        | 71 10   |
| ् जार्सिविश्य পরিচ্ছেদ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 266     |
| শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালরের কার্য্য                          |         |
| চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ                                           | 590     |
| পুরীধামে গমন—নফরের আত্মত্যাগ                                 |         |
| পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ                                            | 296     |
| মীরাট গ্মন                                                   |         |
| 'বড়্বিংশ পরিচ্ছেদ                                           | 764     |
| দিতীয়বার মীরাট গুমন                                         |         |
| - मर्थिविश्म शित्रत्व्वतः (                                  | 220     |
| ভবানীপুরে অবস্থান                                            |         |
| 'अष्ठोविःभ भितित्रह्म                                        | 508 ·   |
| হেতমপুর গমন                                                  |         |
| উনতিংশ পরিচ্ছেদ                                              | 5,22    |
| ः ঢাকা, বেঞ্চর। গ্রামে গমন                                   |         |
| ত্তিংশ পরিচ্ছেদ                                              | २७५     |
| মধুপুরে গমন                                                  |         |
| একত্রিংশ পরিচ্ছেদ                                            | 228     |
| व्यक्तांनाय व्यवस्थान                                        |         |
| 'দাত্রিংশ পরিচ্ছেদ                                           | .506    |
| প্ৰাবলী                                                      |         |

| [ | 38 | ] |
|---|----|---|
| - |    | - |

| ত্তমন্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ···<br>পত্তাবলী (সম্পূর্ণ) |     | 286  |
|--------------------------------------------------|-----|------|
| চতুন্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ···                         | ••• | २ १० |
| দেবেন্দ্রনাথের মতবাদ                             |     |      |
| পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ · · ·                        | ••• | २१७  |
| বিদায় গ্রহণ                                     |     |      |
| ষট্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ···                           | *** | २৮२  |
| মহা <b>প্র</b> স্থান                             |     |      |
| পরিশিষ্ট                                         |     | २ व् |

### প্রয়োজনীয় ভ্রমসংশোধন

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অন্তদ্ধ      | <b>95</b>   |
|--------|--------|--------------|-------------|
| 797    | 29     | গোপালকৃষ্ণ   | কৃষ্ণগোপাল  |
| 4      | 4      | মন্মথনাথ শীল | মন্মথনাথ শী |
| २७१    | 20     | একশ          | লাকশ        |







ভাবস্থ—দেবেন্দ্রনাথ

المرادد

# মহাত্মা দেবেজনাথ

## প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম, জন্মস্থান ও বংশপরিচয়।

জন্ম—বাংলা ১২৫০ সন. २৪শে পৌষ, त्रविवात,—हर ১৮৪৪, कांनुवाती।

युष्ता, युष्ता, भञ्चश्वामना, तीत्र श्रमितनी त्रष्ठकानीत त्य कृमिकांश श्राठीनकांन रहेरक तांक्र श्रमित उत्तर यांक्र श्रमित विकार विका

#### কোষ্ঠীফল বিচার

দেবেজ্রনাথের মাতা এক বিচ্ছ জ্যোতির্বিদ্ধারা নবজাত পুত্রের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করাইরাছিলেন। কোগ্রী খানি এক্ষণে আমাদের 2

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

নিকট রহিয়াছে। তাহার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জাতক সংস্বভাবান্বিত ধার্মিক ও যোগী হইবে। ইহাতে জন্মপতি, ধনপতি, বিছাপতি, রিপুপতি, ধর্মপতি ও কর্মপতি ধর্মস্থানে অধিষ্ঠিত এবং জায়াপতি, নিধনপতি, আয় ও বায়পতি কর্মস্থানে অধিষ্ঠিত হওয়ায় জীবন ধর্ম ও তপঃকর্মময় হইয়াছিল। এ বিষয়ে মাত্র তুই একটী শাস্ত্রবচন এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমরা নিরস্ত হইব। জন্মকুওলী পরপৃষ্ঠায় প্রদন্ত হইল।

"ধর্মকর্মাধিনেতারো একত্বে যোগ কারকো।
অক্সত্রিকোনপতিনা সম্বন্ধো যদি কিং পরং॥
যত্র তত্র স্থিতো ভৌম গুরু যুক্তো ভবেৎ যদি।
তত্রোচ্চ ফলমাপ্নোতি স্থাতৃচ্চে বিগুণং ফলম্॥"—পরাশরঃ

এই বচনাম্পারে—জাতকের ব্যলগ্নে নবম-দশমপতি অর্থাৎ ধর্ম ও কর্মপতি একাই রাজযোগ কারক হইয়া, অন্য ত্রিকোণপতি ব্ধের সহিত যে সম্বন্ধ যোগ করিয়াছে তাহা একটা প্রবল রাজ্যোগ এবং ধার্মিকযোগ বিশেষ। ইহার সহিত আবার গুরু ও উচ্চই মঙ্গল যোগ হওয়ায় আরও উচ্চ ফলপ্রদ হইয়াছে।

> "মতিন্তা তিক্তা ন তিক্তং তু শীলং, রতির্বোগশান্ত্রে গুণো রাজ্যঃ স্থাৎ। স্থ্যন্ত্রতা হুংখিতো দীন বৃদ্ধ্যা, শনি ধর্মগঃ শর্মকুৎ সন্মাসং বা॥"—চঃ চিঃ

বলবান্ শনি ধর্মভাবস্থ হইলে জাতকের মনোবৃদ্ধি তিক্তা অর্থা<sup>থ</sup> সাংসারিক বিষয়ে বিরক্ত ভাবাপন্ন হয়, কিন্তু সে সংস্বভাবানি<sup>তি,</sup> রজোগুণী, যোগশান্ত্রে অন্থরাগী বা যোগাভ্যাসে প্রীতিযুক্ত কি<sup>থে</sup> কল্যাণকারী সন্নাসী হয়।

# क्षाक्ष्म । अपने क्षाक्ष्म ।

জন্মসময়—শকান্ধা—১৭৬৫।৮।২৩।২০।৫০।

0

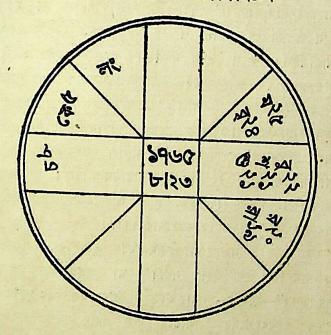

#### জন্মস্থান—জগন্নাথপুরের প্রাচীন ইতিহাস।

জগন্নাথপুর গ্রাম প্রসিদ্ধ ভৈরব নদের উপকৃলে এবং পূর্ববন্ধ রেলপথের খুলনা-শাখাস্থ চেস্ট্রা ষ্টেশনের এক মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এক কালে ভৈরব বেগবান্ ও আয়তনে বিশাল ছিল এবং জগন্নাথপুরও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। এখন উভয়েরই পূর্বগৌরব লুপ্ত হইয়াছে।

প্রবাদ আছে যে, মহারাজ বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেনের জগন্নাথপুরে একটা রাজবাড়ী ছিল। তিনি ও তাঁহার পুত্র বল্লালসেন এবং পৌত্র লক্ষণদেন এইস্থানে বহু দেবতার প্রস্তর-বিগ্রহ ও
ইষ্টক-নির্মিত মন্দির এবং জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।
'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' লেখক প্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়
অক্ষমান করেন যে, পূর্ব্বকালে এই জগয়াথপুর একটা প্রকাণ্ড
রাজধানী ছিল। কালে ভৈরব নানাভাবে প্রবাহিত হইয়া স্থানটাকে
খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভক্ত করিয়াছে—উত্তরদিকে বহির্ভাগ বা বাহিরভাগ,
পূর্ব্বদিকে দেবভাগ, দক্ষিণদিকে তপোবনভাগ বা তর্পণভাগ
বা তপনভাগ এবং পশ্চিমদিকে প্রেমভাগ বা পমভাগ। বাহিরভাগে
রাজবন্ধ, দেবভাগে প্রধান প্রধান দেবালয়, তপনভাগে নিষ্ঠাবান্
রাক্ষণদিগের বাসস্থান এবং প্রেমভাগে পান্থনিবাস ছিল। চারিভাগের
পরিমাণ—চারি মাইল দীর্ঘ এবং চারি মাইল প্রস্থ। পূর্ব্বকীর্ভির
নিদর্শন এখনও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

"এক সময়ে তপনভাগ বা তপোবন ভাগ এবং প্রেমভাগ পরস্পর সংলগ্ন গ্রাম ছিল এবং উহা সেথহাটী বা জগন্নাথপুরেরই অংশ-বিশেষ ছিল।"—যশোহর-খুলনার ইতিহাস, প্রথম থণ্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা।

"বে ভগবৎপ্রেমের লীলারকে এক সময়ে সমগ্র ভারতভূমি প্লাবিত হইয়াছিল, সে প্রেমের আদি প্রস্রবণভূমি প্রেমভাগ আজ্ শ্রানানে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। যাহারা মথ্রা-বৃন্দাবনের অসংখ্য লুপ্ত তীর্থের পুনক্ষার করিয়া ক্লফলীলা পুনজীবিত করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের জন্মভূমির গুপ্ততত্ত্ব উদ্বাটিত করিবার কেহ নাই।" এ—৩৫২-৩৫৩ পূ:।

#### যশোহরের গৌরব।

"আজ যে মধুরা বৃন্দাবনের যেখানে সেখানে কৃঞ্লীলার ঐতিহাসিকতা প্রতিপাদন করিতেছে, আজ যে ব্রজ্মণ্ডলে বৃন্দাবন- ধাম বান্ধালীর প্রতিপত্তি, বান্ধালীর কীর্ত্তিকথার পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, রূপ-সনাতন তাহার মূল। এ বিষয়ে যশোহরবাসীর ব্যথেষ্ট গৌরব করিবার আছে।"—এ ৩৫৪ পৃঃ।

আরও গৌরব করিবার আছে বে, বর্ত্তমান যুগের আদিকবি
মধুস্দন, স্বভাবকবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এবং ঋষিকবি স্থরেন্দ্রনাথ
এই যশোহর-মৃত্তিকাসম্ভূত।

#### প্রেমভাগে রূপ-সনাতনের কীর্ত্তি—পশ্চিমের প্রাম জগরাধপুর।

এই প্রেমভাগ এখন বাস্তবিকই প্রকীর্ত্তির এক বিরাট সমাধি-ভূমি। এখানে আজিও রূপ-সনাতনের বসতবাটী, বাঁধাঘাট, প্রুরিণী, মঠবাড়ী, ফুলবাড়ী, বাগানবাড়ী, দেবালয় প্রভৃতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মূল জগয়াথপুর এই প্রেমভাগ বা পমভাগের পশ্চিমের গ্রাম। ইয়া এক্ষণে আয়তনে সঙ্কীর্ণ, হতন্ত্রী, জনবিরল ক্ষুপ্রামে পর্যাবসিত।

#### मञ्मनात्रवः स-नीत्रानी।

প্রার ছইশত বংসর পূর্বে জগরাণপুরে মজুমদারবংশের বিশেষ পাতি ও প্রতিপত্তি ছিল, এবং এই বংশে অনেক ভক্তিমান্ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করত দেশের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন বিদ্যাক্ষিত আছে। কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুরবংশের ছায় মজুমদার-বংশও সংশ্রব দোষে "পীরালী" আখ্যাপ্রাপ্ত হন। উভয়ই ভট্টনারায়ণের সন্তান—শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কুশারী গাঁইভুক্ত বন্দ্যোবংশীয় ব্রাহ্মণ। পীরালীগণ সমাজে নিন্দনীয় হইবার কারণ তাঁহাদের স্বধর্মাছরাগ ও হদয়ের প্রশন্ততা; বাঁহাদিগকে মুসলমান শাসকগণ বল ও কৌশল-পূর্বেক আচারন্রন্ত বা মুসলমান করিয়াছিল তাঁহাদের আত্মীয়গণকে

\*

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

সমাজ পরিত্যাগ করিলেও ইহারা পরিত্যাগ করিতেন না। সমাজের মহা অন্ধর্গে ই হাদের পূর্বপুরুষগণ যে সংসাহস ও মহত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ বর্ত্তমানে নিম্প্রয়োজন। ইহাদের দারাও যশোহর যথেষ্ট গৌরবান্বিত হইয়াছে।

পূর্বকালে ভারতের সর্বত্ত সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থমাত্রেরই গৃহে দেবালয়, গোশালা, অতিথিশালা, চতুপাঠী, পুস্তকাগার বিরাজ করিত। এই সমৃদয়ই তথন হৃদয়বান্ ও অর্থবানের অর্থ সামর্থ্যের পরিচায়ক ছিল। এথনও কুত্রাপি শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ বা শালগ্রামশীলা অতি দীনভাবে পূজিত হইয়৷ পুণ্যবান্ পূর্ববপুরুষগণের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কোথাও শ্রজাবান্ বংশধরকর্তৃক বংশগৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে দেখা যাইতেছে। কোথাও বা অনর্থজ্ঞানে ঐ সমৃদয় পরিত্যক্ত হইয়৷ তদ্বিনিময়ে বিদেশীয় ভাবে বিদেশজাত বিলাস-দ্রব্যসম্ভারে গৃহপূর্ণ হইয়৷ উঠিতেছে; অধিকাংশ স্থলে অন্নাভাবে সমন্তই লুগুপ্রায় হইয়৷ যাইতেছে!

#### বংশের গোবিন্দজী জাগ্রত দেবতা।

জগন্নাথপুরের মজুমদারগণ এককালে ধর্মনিষ্ঠ সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন।\* তাঁহাদের গৃহে সমর্থ গৃহস্থের অবশুকরণীয় উক্ত অমুষ্ঠান-গুলি সকলই আচরিত হইত। দেবেন্দ্রনাথের জন্মকালে আর্থিক

<sup>\*</sup> একদিন শ্রীরামক্ঞপরসহংসদেবের পরম ভক্ত শ্রীযুত বলরাম বাবুর বাড়ীতে বিসিন্না পূজ্যপাদ বানী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সহেন্দ্রনাথ দ্বর মহাশন্ন ও অস্থাস্থ ভক্তগণের নিকট দেবেন্দ্রনাথ আপন বংশাবলীকথনপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে তাহার পূর্বপূর্বর একজন সন্মাসী ছিলেন। ঐ সন্মাসী একদা কোন এক ধনবান্ প্রাক্ষণ গৃহত্বের অতিথি হন। বহু কন্তাদায়গ্রস্ত গৃহত্ব কৌশলে সন্মাসীকে এক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ সন্মাসী নম্বটী কন্তার পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং

ষচ্ছলতা না থাকিলেও দেবতা-বিগ্রহের পূজা ষথাশক্তি ভক্তিসহকারে নিতাই সম্পাদিত হইত। তাঁহাদের বংশের বিগ্রহ ৺গোবিন্দজ্জি জাঁগ্রত দেবতা বলিয়া দেশস্থ হিন্দু মুসলমান সকলেই মান্ত করিত। ৺গোবিন্দজ্জি সম্বন্ধে অনেক অলোকিক কিংবদন্তী এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। বংশধরগণকে ৺গোবিন্দজ্জি অনেক সময় দর্শনাদি দিয়া ক্বতার্থ করিতেন। ৺গোবিন্দজ্জি দেখিতে অতি স্থন্দর। তংপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া শৈশবে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে লইয়া অন্তের অলক্ষ্যে খেলিতে ও আলিঙ্কন করিতে বড় ভালবাসিতেন। অনেক সময় কোলে তুলিতে যাইতেন, না পারিয়া বিগ্রহের মুথের দিকে চাহিয়া কাদিতেন। এই অজ্ঞান বালকের ক্রন্দনের সহিত বার্দ্ধকে ভাবস্থ দেবেন্দ্রনাথের প্রেমবিগলিত অশুধারার কি কোন সম্বন্ধ আছে?

ব শুরের সম্পত্তি লাভ করেন। ভগবদ্ অভিপ্রায় জানিরা অতিশয় নিষ্ঠাপূর্বক সন্মাসী সংসারধর্ম পালন করিতে থাকেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহার অষ্ট্রম পুরুব পরে জন্মগ্রহণ করেন।

## দিতীয় পরিচ্ছেদ

্রাম্য শৈশব—খেলাধূলা—বিভারম্ভ।

( >202-40)

সংসারে—জ্যেষ্ঠতাত, স্নেহশীলা জননী, অগ্রজ স্থরেন্দ্রনাথ ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

পিতৃহীন বালক অশেষম্বেহশীলা জননীর ক্রোড়ে স্থান পাইয়া
শশিকলার ন্যায় দিন দিন বদ্ধিত হইতে লাগিল। রূপজ্যোতি
দর্শকর্ন্দের নয়নানন্দদায়ক ছিল। তাহাই আবার চরমে স্বর্গীয়
শোভায় উদ্রাসিত হইয়া ভক্তগণের চিত্তবিনোদন করিত। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠন্রাতা স্ববিখ্যাত ঋষিকবি স্থরেন্দ্রনাথ। স্থরেন্দ্রনাথ
দেবেন্দ্রনাথ হইতে পাঁচ বংসরের বড়। তাঁহাদের এক জ্যেষ্ঠা
ভিগিনী ছিলেন। পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর জ্যেষ্ঠতাত সংসারের
ভার গ্রহণ করেন। মংসামান্য জমিজমা ছিল, তাহার দ্বারাই
সাংসারিক ব্যয় সঙ্কুলন হইত।

দেবেন্দ্রনাথ মাতার নিতান্ত আদরের ও অনুগত।

দেবেন্দ্রনাথ মাতার অতি আদরের সন্তান; তাঁহারই মৃথ চাহিয়া পতিশোক লাঘব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথও মাতার নিতান্ত অমুগত ছিলেন। মাতাও সন্তানের মধ্যে দীর্ঘকালের বিচ্ছেদ থুব কমই ঘটয়াছিল। মার অমুমতি ব্যতীত বা অসম্ভোষ জয়াইয়া কোন কাজই তিনি জীবনে করেন নাই—এইরপ আমাদিগকে বলিতেন। আরও বলিতেন,—"এইরপ প্রসরময়ী জননীর ক্রোড়েলালিত পালিত না হইলে আমি জীবনে ক্বতার্থতা লাভ করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।" বান্তবিক মাতার উপরই সন্তানের ভবিয়্রং জীবন অনেক নির্ভর করিয়া থাকে।

#### দিতীয় পরিচ্ছেদ

#### ছরম্ভ বালক দেবেন্দ্রনাথ।

মাতার আদর পাইয়া চঞ্চল বালক দেবেন্দ্রনাথ একটু ত্রস্ত হইয়া
উঠিয়াছিলেন। সর্ববদাই খেলাধ্লা, ছুটাছুটীতে রত থাকিতেন।
কিন্তু কখন কাহারও মনে ক্লেশ দিয়া বা কাহারও সহিত রুঢ় ব্যবহারদ্বারা আমোদ করিতে ভালবাসিতেন না; বরং নিজে আনন্দ
করা ও পরকে আমোদিত করাই তাঁহার অস্তরের অভিলাব ছিল।
পরকে মৃহর্ত্তে আপন করিয়া ফেলিতে—প্রাণদিয়া ভালবাসিতে যে তিনি
সিদ্ধিলাভ করিবেন, তাহারই ইঞ্চিত আমরা এই ত্রস্ত বালকের
সচঞ্চল ধ্লা খেলার মধ্যে পাইয়া থাকি।

#### ভালবাসাপ্রির লাবণ্যের খনি দেবেক্সনাথ।

वानक (मरविद्यनाथ (मिश्राण अणि स्रक्रांत रगीत्रवर्ध—नावर्षात थिन ! शिनिथ्नी (ছ्लिगेल भन्नीस्र नक्लिशे (मिश्राण अमिण अवामत कित्रा (काल प्र्लिया नरेंछ । वानक्ष निःमरक्षां मक्लित निक्षे वारेंछ এवर य यारा मिण जारारे थारेंछ । जानवामाश्चिम (मरविद्यनाथ क्थेन्छ जानवामात्र जाक वा मामजी श्वेजाशान कित्र (मरविद्यनाथ क्थेन्छ जानवामात्र जाक वा मामजी श्वेजाशान कित्र (मिश्राण ना । हरा आमताछ भरत स्रक्रिक मर्वमा (मिश्राण । जिनिष्ठ नेमनवाविध जारात निक्ष स्रजाव मस्रक्ष এरेन्नभरे मण श्वेनां कितिष्ठ नेमनवाविध जारात निक्ष स्रजाव मस्रक्ष এरेन्नभरे मण श्वेनां कित्र (जानवाविध जारात निक्ष स्रजाव माम नारे । जानवामान श्वेश विस्व अम्ब इस । (मिश्राण जामात्र विक् व्यामात्र विस्व अम्ब इस । (मिश्राण जामात्र विक जानवामिल या, आमात्र विन के प्रविद्या विस्व भावात के प्रविद्या विषय प्रविद्या विषय क्षेत्र भावात के प्रविद्या विषय जामात्र क्षेत्र विश्व ना । आमात्र अत्र रहेल थावात के प्रविद्या विभाव जामात्र क्षेत्र थावात क्षेत्र विश्व ना । आमात्र अत्र रहेल थावात के प्रविद्या वामात्र क्षेत्र विषय ना मात्र विज जाम्बर्य । या मम्बर्य थावेश आमात्र क्षेत्र वित्य वामात्र विव वामात्र विषय वामात्र वित्य वामात्र विव वामात्र विव वामात्र वित्य वामात्र विव वामात्र विव वामात्र विव वित्य वामात्र विव वामात्र विव वामात्र वामात

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

-

30

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

#### বামহন্ত ভঙ্গ।

দেবেজনাথ মাতার অভিশয় স্নেহের সন্তান হইলেও মাতা তাঁহার দোরান্ম্যের প্রশ্রম দিতেন না। অন্তায় কার্য্য করিতে দেখিলে যথোচিত তাড়না করিতে কৃষ্ঠিত হইতেন না। একদিন চাঞ্চল্য একট্ বেশী মাত্রায় প্রকাশ পাইলে মাতা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উন্তত হন; প্রহারের হন্ত হইতে নিম্কৃতি পাইবার জন্ম বালক লক্ষ্য প্রদান করে এবং পড়িয়া যাইয়া বামহন্তথানি ভাঙ্গিয়া কেলে। হন্তথানি লইয়া জনেক দিন ভূগিতে হইয়াছিল। হন্তটী প্র্বাবস্থা আর প্রাপ্ত হয় নাই; একটু বাঁকিয়া গিয়াছিল। প্রভ্যুপাদ স্বামী বিবেকানন্দ মহাত্মা দেবেজ্রনাথের বাল্যকালের কথা শুনিয়া বিলয়াছিলেন,—"যে সব ছেলে অতিশয় শান্ত শিন্ত, জাের ক'রে কােনকথা বল্তে বা কােন কাজ কর্তে পারে না, তাহাদের ছারা কােন মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হয় না। ছেলেবেলায় খুব দােড়ঝাাপ কর্বে, খ্ব সাহসী হবে, তবে ত বড় হ'লে বড় কাজ কর্তে পার্বে।" বলা বাছল্য, স্বামীজি স্বয়ংই নিজ বাক্যের উদাহরণস্থল।

#### সন্ন্যাসীর আদেশ।

মাতা ও লাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বন্ধনের স্নেহাতিশয্যে পরিবর্দ্ধিত দেবেন্দ্রনাথের স্বভাব অভিমানী হইয়া উঠিয়াছিল; তাঁহাকে কেই কখন তিরস্কার বা গায়ে হাত দিলে তাঁহার অসম্ব অপমান বোধ হইত। একদিন মাতা তাঁহাকে সামান্ত প্রহার করেন, তাহাতে বালক কাঁদিতে কাঁদিতে নীলবর্ণ হইয়া যায় ও মৃচ্ছিত হইয়া পড়ে। এই ঘটনার অল্পদিন পরে হঠাৎ এক সন্মাসী আসিয়া মাতা বামাস্থলারী দেবীকে—"মা, তোমার ছেলের গায়ে কখন হাত তুলিও না"—এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

33

#### ধিতীয় পরিচ্ছেদ

বলিয়া অদৃশ্য হন। মাতা তদবধি অভিমানী পুত্রের আত্মর্য্যাদা কথন্তও ক্ষুণ্ণ করেন নাই।

#### शिर्वशानात्र (मरवसनाथ ।

ক্রমে বিছাভ্যাসের সময় উপস্থিত হইলে দেবেন্দ্রনাথকে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি করা হয়। লেখাপড়ায়, বড় মন ছিল না, খেলা করিয়াই দিন কাটিয়া যাইত। আছুরে ছেলের উপর তেমন শাসনও চলিত না, কাজে কাজেই কোন উন্নতি না দেখিয়া অপর এক গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে তাঁহাকে পাঠান হয়। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া পড়া গুনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভালবাসার অভাব ও আদর বত্বের বৈষম্য দেখিয়া তথায় তাঁহার মন বেশী দিন টিকিল না।

#### হস্তাক্ষর স্থন্দর—দলিল-পত্রে ও হিসাবে পটুতা লাভ।

অব্লকাল পরে স্বেহপিপাস্থ বালক মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আসিল এবং আবার নিজ গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে লাগিল। এখানে তাঁহার হস্তাক্ষর বড়ই স্বন্দর হইয়া উঠিয়াছিল \* এবং হিসাব ও দলিলপত্র লিখনে বেশ পটুতা জন্মিয়াছিল।

#### থানে "মাঠের মাঝে আকাশ ধরা।"

এই সময় মাঠে, মেঘনিমু জ আকাশের নিমে, নদীতটে এবং গ্রাম্য উপবনে একাকী ভ্রমণ করিয়া তিনি প্রকৃতি-দেবীর সহিত যে ঘনিষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় তাঁহার রচিত সঙ্গীত মধ্যে আমরা পাইয়া থাকি। গ্রাম্য-শৈশবের এই সমৃদয় অভিজ্ঞতার কথা তিনি অতিশয় আহ্লাদের সহিত বৃদ্ধ বয়সে বর্ণনা করিতেন। আমরা একদিনের কথা মাত্র

বৃদ্ধ বয়দের কম্পিত হস্তের প্রতিনিপি অন্তর দেওয়। হইয়াছে।

এখানে উল্লেখ করিতেছি,—একটী চতুর গোপ-বালক দেবেন্দ্রনাথকে অতিশয় সরল বিশ্বাসী ভাল মান্ত্র্যটী দেখিয়া কৌতৃহলপরবশ হুইয়। তাঁহাকে একদিন মাঠের প্রান্তে আকাশ ধরিতে বলে। তিনি মাঠময় দৌভাইতে লাগিলেন, অবশেষে আকাশের সীমা না পাইয় বিষয়চিত্তে নিরস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এই শৈশবস্থৃতি, পরে ঈশবের অপার অনস্ত মহীয়সী মায়া যে মহয়য়বৃদ্ধির অগম্য, তাহা তাঁহার রচিত সঙ্গীত-মধ্যে উপমারপে—

"স্ষ্টিজোড়া ভোমার মায়া, কায়া নাই কেবলই ছায়া, মাঠের মাঝে আকাশ ধরা, ঘুরে সারা, চারি ধারে।"

এইরপ আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি তাঁহার দেহত্যাগের পরে "দেব-গীতি" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। সঙ্গীতগুরি ভক্তসমাজে স্থপরিচিত এবং বিশেষ আদরের ও ভক্তির সহিত গীর্থ হইয়া থাকে।

#### প্রথমবার কলিকাতায় আগমন।

নয় বংসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ একবার অল্পদিনের জন্য কলিকাতার আসিয়াছিলেন। সঙ্গে মাতা ও জ্যেষ্ঠ ল্রাতা ছিলেন। এখনকার মত তথন খুলনা-গাখার রেলপথ ছিল না। কলিকাতায় আসিটে হইলে নৌকায়োগে কিংবা গো-যানে বা পদপ্রজ্ঞে চাক্দহটেশ পর্যান্ত আসিয়া তথা হইতে রেলপথে আসিতে হইত। নৌকাশা দেশে আসিবার সময় নদীমধ্যে প্রবল ঝড় উথিত হওয়ায় নৌকায়া জলময় হইয়াছিল। কোন প্রকারে সকলে অতি ক্টে প্রাার্টিয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ৰিভীয় পরিচ্ছেদ >> \ 26 %) ১৬

সমস্ত সময় থেলায় মন্ত-পাঠে সম্পূর্ণ উদাসীন।

ব্রুমে দেবেজনাথের বয়স বাড়িতে লাগিল, কিন্তু বিছাত্বরাগ বৃদ্ধি
পাইল না। সন্ধিগণের সহিত সমন্ত দিন ইচ্ছাত্বযায়ী ক্রীড়া করিয়া বা
রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইয়া তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।
মাতার আদরের ছেলেকে কেহ কিছুই বলিতে সাহস করিত না,
কাজেই পড়াগুনায় বালক ক্রমেই সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া উঠিল। এই
ভাবে প্রায় তুই বংসর কাটিয়া গেল। দেবেক্রনাথের এই
অমনোযোগিতার বিষয় তিনি আমাদিগকে নিজে না বলিলে শেষ
বয়সে তাঁহার সঙ্গীতচর্চা বা ধর্মশাস্ত্রাত্মশীলনে অত্বরাগ দেখিয়া
আমরা কথনই উহা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় আগমন ও বিতালয়ে শিক্ষা, অভিভাবক—জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্থরেন্দ্রনাথ—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহিত পরিচয়।

(>246->299)

স্বেক্রনাথের নিকট কলিকাতায় ৪।৫ বৎসর বিম্বালয়ে অতিবাহিত।

স্থরেন্দ্রনাথ এই সময় কলিকাতায় থাকিয়া লেখা পড়া করিতেন।
জ্যেষ্ঠতাত সংসারের অভিভাবক ছিলেন। স্থতরাং তাঁহাকে সংসারের
কোন ভাবনা ভাবিতে হইত না। নির্বিম্নে বিভাচর্চা করিতেন।
কিন্তু এ অবস্থা বেশীদিন চলিল না। ১২৬৫ সালে যখন তাঁহার বয়
২০ বৎসর, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পরলোক গমন করেন। অগতা
স্থরেন্দ্রনাথকে লেখাপড়া পরিত্যাগ করিয়া সংসারের ভার এয়
করিতে হইল। তিনি প্রসয়রুমার ঠাকুরের এস্টেটে একটা কার্যাের
যোগাড় করিয়া লইলেন। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের বয়স ১৪।১৫
বৎসর। দেশে ভ্রাতার লেখাপড়া কিছুই হইতেছে নাজানিয়া স্থরেন্দ্রনাথ
তাঁহাকে কলিকাতা আনাইয়া আপনার নিকট রাখিলেন ও বিভালার
ভর্তি করিয়া দিলেন। কিন্তু ত্রংখের বিয়য় দেবেন্দ্রনাথ প্রের অভ্যাার
পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। ভ্রাতার ভয়ে স্কলে যাইতেন বটে
কিন্তু বিছ্যাভ্যানে বিশেষ মনোযোগী হইতে পারেন নাই। বিছালার
কোন ক্রমে ৪।৫ বৎসর কাটাইলেন, কিন্তু তাঁহার শিক্ষা প্রকৃতপর্কে

কিছুই হইল না। অগত্যা ১৮।১৯ বংসর বর্ষদে তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। ইহার পর কখনও লাভার নিকট কখনও বা মাতৃলালয়ে থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে লাভার সহিত দেশে বাইয়া স্লেহ্ময়ী জননীর চরণ বন্দনা করিয়া আসিতেন।

## দেবেন্দ্রনাথের উন্নতির মূল—সভ্যানুরাগ।

स्रविद्धनाथ स्रवन्त शहिलाई विद्यान्न । अप्राक्षना विद्यान । अप्राक्षना विद्यान । अप्राक्षना कर्ता स्रविद्यान । अप्राक्षना कर्ता स्रविद्यान । अप्राक्षना कर्ता स्रविद्यान विद्यान विद्

একবার কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া দেবেন্দ্রনাথের বাটী পৌছিতে নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়াছে দেখিয়া স্থরেন্দ্রনাথ

আদর করিয়া দেবেক্রনাথকে শৈশবে স্থরেক্রনাথ "দেবী" বলিয়া ভাকিতেন।

বড় চিস্তিত ও উৎকন্থিত হইয়া পড়েন এবং প্রাতার আগমনের প্রতীক্ষায় ঘর বাহির করিতে থাকেন। তাঁহার চাঞ্চল্য ও উৎকণ্ঠা দেখিয়া একজন প্রতিবেশী বলিল,—"বোধ হয় দেবী আজ কলিকাতা হইতে রওনা হইতে পারে নাই।" তহন্তরে স্থরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"না, দেবী যখন লিখিয়াছে আজ বাড়ী আসিবে, তখন তাহার শরীর ভাল থাকিলে সে নিশ্চয়ই আসিবে।" সত্য সত্যই দেবন্দ্রনাথ একটু অধিক রাত্রিতে বাটী আসিয়া পৌছিয়া ছিলেন। পথে আলোক ও সঙ্গীর জভাবে তাঁহার বিলম্ব হইয়াছিল।

শৈশবাবধি অক্সায় কাজ করিলেই দেবেন্দ্রনাথের অস্থ মানসিক যন্ত্রণা হইত। যে পর্যান্ত তাহা প্রকাশদারা বা অন্ত কোন উপায়ে তাহার প্রতিকার করিতে না পারিতেন, সে পর্যান্ত অক্স কোন কাজ করিতে পারিতেন না। এই সম্বন্ধে তাঁহার কথিত বাল্যজীবনের একটা ঘটনা আমরা এম্বলে উল্লেখ করিয়া এ বিষয়ের উপসংহার করিব।

ঘটনাটী এই—একদিন এক প্রতিবেশী মৃদি, বালক দেবেজ্রনাথকে বিশ্বাসী জানিয়া তাঁহাকে দোকানে প্রহরী রাখিয়া
কিরংক্ষণের জন্ম অন্তর্জ্ঞ চলিয়া যায়। মৃদির ফিরিতে বিলম্ব হয়।
ক্ষুধার কাতর হইয়া প্রহরী-বালক নিজ হন্তে মৃদির পাত্র হইতে
এক মৃষ্টি মৃড্কী লইয়া থাইয়াছিল। মৃদির অজ্ঞাতে ও
বিনাহমতিতে মৃড্কী , খাওয়ার পর হইতে দেবেক্রনাথ
ভয়ে ও ছশ্চিস্তায় একেবারে ন্তর্জ ও বিবর্ণ হইয়া গেলেন। মৃদি
ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ঐ অবস্থা দেখিবামাত্র কারণ জিল্ঞাসা
করিলে তিনি সমন্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। মৃদি হাসিয়া

## ভূতীয় পরিচ্ছেদ

39

তাঁহাকে অভয় দিলে তিনি প্রকৃতিস্থ হন। এতক্ষণ যে দারুণ মানসিক ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, তাহা তিনি শেষ জীবন পর্য্যন্তও ভুলিতে পারেন নাই। এই শ্বৃতি তাঁহাকে অনুকণ সভ্যপথে থাকিতে সহায়তা করিয়াছিল—ইহা তিনি বছবার আমাদিগকে বলিয়াছেন।

## স্বেন্দ্রনাথের ইতিহাস ও কাব্যালোচনা ।

সংসারের সকল ভার হঠাৎ স্থরেন্দ্রনাথের উপর পড়াতে তিনি বিভালয় ত্যাগ করিয়া কর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইহাতে তাঁহার বিভাশিক্ষার স্পৃহা অন্তর্হিত হয় নাই। অবকাশ পাইলেই তিনি ইংরাজী দর্শন ও ইতিহাস চর্চা করিতেন; কলেজের জনেক ছাত্রকে তিনি দর্শনশাস্ত্র পড়াইতেন। শ্রীষ্ঠ অধ্র সেন— ষিনি পরে ডেপুটা ম্যাজিট্রেট হইয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশ্রম লাভ করিয়াছিলেন, তিনি স্থরেন্দ্রনাথের নিকট ইতিহাস পড়িতেন। এতম্ভিন্ন কাব্যালোচনা তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। তংপ্রণীত "মহিলা", "সবিতা-স্থদর্শন" প্রভৃতি কাব্য তাঁহার কবিত্ব-শক্তির বিশেষ পরিচায়ক।

# দেবেন্দ্রনাথের ঐ আলোচনা শ্রবণ ও কবিত্বশক্তির ক্ষুরণ।

ভারতীর কৃতী সস্তান বন্ধ-রন্ধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বনাম-ধন্ম নাট্য-সম্রাট্ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই সময়ে প্রায় আফিস হইতে প্রত্যাগমনকালে স্থরেক্তনাথের নিকট আসিতেন এবং উভয়ে অধিক রাত্রি পর্য্যস্ত কাব্যালোচনা করিতেন। দেবেন্দ্রনাথও প্রায় প্রত্যহ তথায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা

2

শ্রবণ করিতেন। ইহার ফলে অজ্ঞাতসারে দেবেন্দ্রনাথের ভিতর কবিছ-শক্তি জাগিয়া উঠে। এই সময় হইতেই তিনি ঘূটী একটী করিয়া গান রচনা করিতে আরম্ভ করেন।

### দেবেন্দ্রনাথের গুরুভাগ্য।

দেবেন্দ্রনাথের বিভালয়ের শিক্ষা অধিক দ্র অগ্রসর না হইলেও জ্যেষ্ঠ ভাতার দর্শন, ইতিহাস ও কাব্যালোচনাতে মনোযোগের সহিত বছকাল যোগদান করিবার ফলে নানা বিষয়ে তাঁহার যে জ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবেন্দ্রনাথ আমাদিগকে প্রায়ই বলিতেন যে, "আমি দাদার নিকট বহু বিষয়ে ঋণী।" তাঁহার কথা বলিতে যাইয়া অনেক সময় বলিতে গুনিয়াছি যে, "আমার গুরুভাগ্য বড় প্রবল;—প্রথমে, সংসার-পথে দাদার মত জ্ঞানী পণ্ডিত অভিভাবক গুরু, দিতীয়, সেতার-শিক্ষায় লক্ষ্ণৌর ছোল ওস্তাদজী এবং তৃতীয়, ধর্মজগতে ঠাকুরকে গুরুরূপে লাভ করিব ধন্ত হইয়াছি।"

## শ্রীযুত গিরিশ ঘোষ ও দেবেন্দ্রনাথের সৌহার্দ্দ।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহিত দেবেন্দ্রনাথের এই সময়ে দি আলাপ হয়, তাহা পরে প্রগাঢ় সৌহার্দ্দে পরিণত হইয়াছিল। গিরি বার্ স্থরেন্দ্রনাথকে গুরুর সমান দান করিতেন। তিনি স্থরের নাথের লেখার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তৎপ্রণীত বহু গ্রন্থে সাথের তাবরাশি দেখিতে পাওয়া যায়। গিরিশ বার্ তায় কোন প্রন্থে স্থরেন্দ্রনাথের লেখা হইতে হই এক ছত্র অবিকল উর্গ করায় তাঁহার নিকট প্রশ্ন উঠে, তহুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,—"প্র্রুগ ধনে শিয়া অধিকারী।"

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

79

### স্বেজনাথের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ।

ঋষি-কবি স্থরেন্দ্রনাথ বহু কাব্য ও কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।
তাঁহার নাম-যশের কোনই আকাজ্ঞা ছিল না। এজ্ঞ তাঁহার জীবদ্দশায় ছই একখানি ভিন্ন তাঁহার রচিত কবিতা প্রকাশিত হয় নাই; কেবল এক বন্ধু গোপনে তাঁহার "সবিতাস্থদর্শন" নামক কাব্যখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া স্থরেন্দ্রনাথ সম্দয় মৃদ্রিত পুস্তকগুলি আটক করিয়া রাখেন, প্রচার করিতে দেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর বহুকাল পরে দেবেন্দ্রনাথ "মহিলা", "বর্ষবর্ত্তন" প্রভৃতি ছই চারিখানি কাব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে "বস্থমতী" পত্রিকার স্বত্তাধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় "স্থরেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী" প্রকাশ করিডেছেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্থরেন্দ্রনাথের নিকট যোগশিক্ষা ও মাতার আগ্রহে বিবাহ।

যোগাভ্যাস ও সেতার শিক্ষা।

ধর্মজীবন-লাভাকাজ্ঞায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যোগমার্গাবলম্বন করিছে দেখিয়া ধর্মপিপাস্থ দেবেন্দ্রনাথও ভ্রাতার ভাবে অন্থপ্রাণিত হইয়া তাঁহার নিকট যোগ শিক্ষা করিতে আরম্ভ কবিলেন। দেবেন্দ্রনাথ একাগ্রচিছে অনেক সময় যোগাভ্যাসে রত থাকেন এবং অবসর মত তাঁহার নিকট সেতার শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে, লক্ষ্ণৌর ছোট ওস্তাদির্গি নিকট সেতার শিক্ষা করিয়া বিশেষ পটুতা লাভ করেন। সেতার বাজনায় তাঁহার হাত অতিশয় মিষ্ট ছিল।

বিবাহের জন্ম মাতা অন্থির—দেবেক্রনাথের নিতান্ত অনিচ্ছা।

বয়সে উপনীত হইট দেবেন্দ্রনাথ বিবাহযোগ্য ক্রমে পড়েন তাঁহার মাতা তাঁহার বিবাহের জন্ম অন্থির হইয়া তাঁহা किन्छ विवादर (मदिन्तनारभेत्र जामि जान् इहेज ना। कर्वन ছিল, সংসারে স্বাধীনভাবে কালাতিপাত মার্ সংসারে বন্ধনের ভিতর যাইতে তাঁহার মন কিছুতেই চাহিত না। বিবা পীডাপীড়ি করিলেও স্থরেন্দ্রনাথ কখনও তাঁহার "দেবীকে" তাহ করিতে অন্থরোধ করেন নাই; কারণ, বিবাহ সম্বন্ধে মত ছিল যে,—"ইহ-জীবনের স্থ-সচ্চন্দতার প্রতি স্ত্রীজা<sup>হি</sup> मन्मर्षि অধিক দৃষ্টি—তাহার তৃষ্টি অর্থাধীন। অতএব স্থায়ী অভাবে যে ব্যক্তি বিবাহ করে, তাহার সাহস অতি নিন্দনীয়!"

ব্য্যেষ্ঠের এই যুক্তিপূর্ণ অভিমত দেবেন্দ্রনাথ অন্তরের সা পোষণ করিতেন। ইহা যে তাঁহার সংসারবন্ধন <sup>হুই</sup> Digitization by eGangotri and Saray Tust Funding by MoE-IKS

Shri Shri শার বিশ্ব বিশ্র বিশ্ব বিশ্র বিশ্ব বিশ

আপনাকে মুক্ত রখিবার আন্তরিক বাসনা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিতে এবং মাতার শত অন্থরোধসত্ত্বেও নিজ সন্ধল্পে অটন থাকিতে সহায়তা করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মাতাকে কোন প্রকারে নিরম্ভ রাখিয়া দেবেজ্রনাথ সময় কাটাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে চারি পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।

#### মাতার প্রায়োপবেশন-সংকল্প।

এ সংসারে প্রায় কোন মাতাই ইচ্ছা করেন না যে, তাঁহার পুত্র সংসারে থাকিয়া দারপরিগ্রহপূর্বক সংসারধর্ম পালন না করিয়া সন্মাসীর या की वन योशन करत । त्मरवन्त्रनात्थत योजा यथन तमियलन, जांशांत আদরের কনিষ্ঠ পুত্র বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম পালন করিতে . স্বীকৃত নহেন, তখন তিনি পুত্রকে বিবাহ করিবার জন্ম নানারপ ন্মেহবাক্যে তাঁহার মন ভুলাইতে চেষ্টা করিয়া অতিশয় পীড়াপীড়ি **জারম্ভ করিলেন, এবং ষ্থন দেখিলেন, তাহাতে কোনও ফল** হইবার সম্ভাবনা নাই, তথন স্ত্রীজনস্থলভ ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। ইহাতেও পুত্রের মন ফিরিল না দেখিয়া উপায়ান্তর-বিহীনা মাতা প্রায়োপবেশন করিবেন স্থিরসংকল্প করিলেন।

বিবাহে সম্মতি ও ১২৭৭ সালে বিবাহ ; নিজ বয়স—২৭ বৎসর,পাত্রী—> বৎসর।

মাতৃভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মাতার এতাদৃশী অবস্থা ও নিরম্ভর অশ্রধারা দর্শনে একান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে স্থখী ক্রিবার জন্ম সংসারে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার প্রবল বাসনা ত্যাগ করিয়া অবশেষে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তুঃখভারাক্রাস্তা মাতার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। হঠাৎ পুজের বিবাহের ইচ্ছা হইয়াছে দেখিয়া এবং পাছে পুনরায় পুজের মতের পরিবর্ত্তন ঘটে, এই আশন্ধায় আর কালবিলম্ব সঙ্গত নহে মনে করিয়া অচিরে কাশ্রপ-গোত্রীয় সদংশজাত এক স্থশীলা কন্সার সহিত দেবেন্দ্রনাথের বিবাহ দিলেন। কন্সার নাম মেঘাম্বরী দেবী; তাঁহার পিতার নাম ৺হরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম জগদম্বা দেবী। পূর্ব্বে ইহাদের নিবাস ফরিদপুর জেলাঃ ছিল। দেবেন্দ্রনাথের বয়স এই সময় সাতাইশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, তাঁহার বিবাহের সময় পত্নীর বয়স নয় বৎসা মাত্র ছিল।

#### পত্নী-পরিচয় ।

দেবেজনাথের পত্নী অতিশয় পতিব্রতা ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন এই সাধনী-সতীর সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীরামক্বঞ্চ-পদাশ্রিত শ্রীয়ৃত অক্ষর্কমার সেন মহাশয় (বিনি তাঁহাকে বহুবার দর্শন করিয়াছিলেন) তাঁহার রিচিত প্রাসিদ্ধ শ্রীশ্রীরামক্বঞ্চ পুঁথিতে' বাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন আমরা পাঠকপাঠিকাগণের কোতৃহল চরিতার্থ করিবার নির্মিষ্ট ভাহাই এখানে উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইলাম—

"প্রভূদেবে নিরখিয়ে, একে একে যত মেয়ে প্রণাম করিলা রাঙ্গা পায়॥
দেবেজ্র-ঘরণী যিনি, পতিসেবা-পরায়ণী, পবিত্রচরিতা পতিব্রতা।
পতিভক্তি চিতে পূর্ণ, ইহস্থ-আশাশৃত্য, মহাপুণ্য শুনিলে বারতা॥
খ্যান পতি, জ্ঞান পতি, ইইভাব পতি প্রতি, দিবারাতি পতির সেবন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

>> 1543

**建工作的** 

পতি বিনা নাহি জানা, দেবদেবী আরাধনা, কিংবা কোন ধরম-করম। বস্ত্রাবৃতা গোটা গায়, প্রণমিলে রান্দাপায়, ज्थिन जानिना जल्लगांगी। স্বরূপ মূরতি তাঁর, চিরদাসী আপনার, नौनांशूरत (मरवक्त-घतनी ॥ ভক্তিভরে দ্বিজকন্মে, করেছে প্রভুর জন্মে, নানাবিধ দ্রব্য ভোজনের। বাহে দিলা পরিচয়, এ কন্সা সামান্তা নয়, এ সময় ঘরে মাকুষের।। খাইতে খাইতে ভোজ্য, বিধিবিষ্ণৃশিবপ্জ্য, ् यटेज्ययावान् खनमनि । দেবেন্দ্রে ডাকিয়া কন, এ যে আউলে ধরণ, ভক্তিমতী তোমার ঘরণী। षांशः, कि नत्रनास्त्रता, क्षत्र त्थानात्र शाता, ভোগ আশা নাহি হৃদিপুরে ! দিনেক সঙ্গেতে করি, লয়ে যেও কালীপুরী— শ্রীমন্দির দক্ষিণসহরে॥"

বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেও যত দিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জীবিত ছিলেন, তত দিন দেবেন্দ্রনাথকে সংসারের কোন ভাবনা ভাবিতে হইত না। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া যোগাভ্যাস করিতেন এবং ক্রমে ক্রমে চৌষটি প্রকার আসন আয়ন্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 25

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্থরেন্দ্রনাথের পরলোকগমনে সংসারভারগ্রহণ।

( 3250)

मन >२৮९, ७वा दिगांथ स्ट्रिक्नात्थेत श्रेत्वादक श्रमन ।

লাতার নিকট একাধারে লাভ ও পিতৃ-মেহলাভে দেবেন্দ্রনাথ বড়ই স্থেপ দিন কাটাইতেছিলেন। সংসারের কোন চিন্তা মনে স্থান পাইড না। যখন যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতেন, তাহাতে জ্যেষ্ঠ লাতার কোন নিষেধ ছিল না। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সেও একরপ দায়িত্বহীন বালকম ছিলেন। কিন্তু সংসারে এ স্থপের সময় দেবেন্দ্রনাথের আর বেশী দিন রহিল না। ১২৮৫ সালের তরা বৈশাখ প্রাতে একচল্লিশ বৎসর বয়সে এসিয়েটিক্ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া স্থরেন্দ্রনাথ সহসা আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া ইহ-জগৎ হইতে প্রস্থান করিলেন। শত ক্রন্দনের কাতর আহ্বানে তাঁহার সাড়া মিলিল না। শোক-সম্বস্থা মাতা ও পরিবারবর্গের সমস্ত ভার দেবেন্দ্রনাথের উপর্য বিনা মেঘে বক্সাঘাতের স্থায় অতর্কিতে পতিত হইল।

পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসারভার গ্রহণ।

তিনি প্রাতার আকস্মিক অকালমৃত্যুতে চতুদ্দিক্ অন্ধকারাছ।
দেখিতে লাগিলেন এবং বিব্রত ও কিংকর্ত্বব্যবিমৃত হইয়া পড়িলেন।
তিনি সংসারকে না চাহিলেও সংসার তাঁহাকে ছাড়িল না।
কর্ত্বব্যাস্থরোধে বাধ্য হইয়া সংসারী সাজিতে হইল। এই সময় তাঁহার

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

20

বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বংসর পূর্ণ হইবে। দেবেন্দ্রনাথ শোকসম্ভপ্তা মাতাকে যথাসম্ভব সাম্বনা দিয়া সংসার চালাইবার উপায় অন্বেষণ্ করিতে লাগিলেন।

### নিশারুণ দারিদ্র্য-ক্লেশ।

সংসারভার গ্রহণ করিয়াই দেবেন্দ্রনাথকে দারিন্দ্রের নিদারুণ ক্লেশ সফ্ করিতে হইয়াছিল। এমন কি, মধ্যে মধ্যে পরিবার-পরিজনসহ অনশনে কাটাইতে হইয়াছে। দারিদ্র্য-তৃঃখ সফ্ করিতে না পারিয়া এই সময়ে একদিন তাঁহাকে এক অনাচরণীয় নিয়শ্রেণীর গৃহে শ্রাদ্ধের দানগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ প্রায়ই বলিতেন—"ঠাকুর আমাকে সমস্ত অবস্থার ভিতর দিয়া পাশ করাইয়া আনিয়াছেন।" বাস্তবিক, দারিন্দ্র্যাবস্থায় পড়িয়া, পদে পদে ঠেকিয়া—সংসারে নানা তৃঃখনারিন্দ্রের যে কি জালা, তাহা তিনি ভালরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই জন্ম কোমলহাদয় দেবেন্দ্রনাথ উত্তরকালে সমাগত দীন-দরিদ্র ও গৃহী ভক্তগণের অবস্থা ব্রিয়া এত সরসভাবে বিশেষ সহাত্মভৃতি প্রকাশপ্র্বক অবস্থায়্যায়ী ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন।

#### कमिनात्री म्यद्रस्थाय कर्य ।

এইরপে কিছুকাল কাটিবার পর জোড়াসাঁকোনিবাসী ঠাকুর
মহাশমদিগের এস্টেটে দেবেন্দ্রনাথ একটা কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।
জমিদারী সেরেস্ডায় প্রচলিত সনাতন পদ্ধতি অমুসারে বেতন অল্প
হইলেও উপরি বা উৎকোচ দারা সকলের পোযাইয়া যায়। কিন্তু তাঁহার
স্বভাব বিপরীত ছিল, তিনি অর্থাভাবে অনাহারে থাকিতে প্রস্তুত,
তথাপি কথনও উপরি পাওনা গ্রহণে সম্মত হইতেন না।

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

### এক মুদির সহিত চুক্তি।

সত্যান্তরাগী দরিত্র দেবেন্দ্রনাথ উপায়ান্তর না দেখিয়া তখন এক মুদির সহিত চুক্তি করিয়া লইয়াছিলেন। মুদিকে সরলভাবে বলিলেন—"আমি প্রয়োজনীয় চাউল, ডাইল, তৈল, মশলাদি যাবতীয় দ্রব্য মাস ভরিয়া তোমার নিকট হইতে লইব এক মাসকাবারে বেতন পাইলে তোমার সমস্ত প্রাপ্য শোধ করিয়া দিব। কিন্তু যদি আমি কোন মাসের মাসকাবারের পূর্ব্দে হঠাৎ মারা যাই, তাহা হইলে ঐ মাসের সমস্ত প্রাপ্য টাকা তোমার লোকসান হইবে। তুমি যদি এই সর্ত্তে আমাকে জিনিষ দিওে রাজী হও, তবে আমি তোমার নিকট হইতে সওদা লইতে পারি, নচেৎ নয়।" মুদি বহুদিন যাবৎ কলিকাতা সহরে দোকান করিয়া বাসকরিতেছিল, কিন্তু এরূপ ভালবাসার আন্ধারের কথা সে কাহারও নিকটে জীবনে শুনে নাই, তাই সে আনলে তাঁহার প্রস্তাবে সম্বত হইল।

#### मुख्यस्य मात्नत्र करन वर्गश्रस् ।

দেবেন্দ্রনাথ এখন হইতে ভিন্ন ভিন্ন জমিদারের সেরেন্ডায় কার্ব করিয়া অল্পদিনমধ্যে বিশেষ পটুতা লাভ করিয়াছিলেন। অক্সান্ত কর্মচারীদিগের ক্যায় যদি তিনি বেতন ব্যতীত উপিন্ত পাওনা গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে স্বচ্ছল অবস্থায় দিন কার্টিও এবং বাকী জীবন কার্টাইবার মত সম্পত্তিও সঞ্চিত হইত। কিন্তু তাঁহার মাসিক আয় প্রায়ই সংসার্যাত্রানির্ব্বাহের পক্ষে পর্যাইছিল না। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইলে সংসারে সচরাচর ধার্হ ঘটিয়া থাকে, এই সময় দেবেন্দ্রনাথেরও তাহাই হইতে লাগিন দেবেন্দ্রনাথের কিছু কিছু ঋণ হইতে লাগিল। তথাপি কোর্ম

অন্ত:করণ দেবেন্দ্রনাথ কাহারও দু:থকষ্ট দেখিলে, নিজের অবস্থার কথা বিশ্বত হইয়া সামান্ত যাহা কিছু হাতে থাকিত, তাহাই দান করিয়া বসিতেন। তাঁহার মুক্তহন্তে দানের বহু দৃষ্টান্ত আমরা পরজীবনেও দেখিয়াছি।

দায়ে পড়িয়া প্রায়ই ঝণ করিতে হইলেও দেবেন্দ্রনাথ ঝণকে বড় ভয় করিতেন। এইরূপ অবস্থায় ঋণপরিশোধের উপায়নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া একদিন দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় অবস্থার কথা যথাযথভাবে আপনার মনিবকে জানাইলেন। মনিব দেবেন্দ্রনাথকে ভালরূপে
চিনিয়াছিলেন এবং মনে মনে শ্রদ্ধাও করিতেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথকে
ব্যয় কমাইতে পরামর্শ দিয়া তাঁহার সমৃদয় ঋণ এককালে পরিশোধ
করিয়া দিলেন।

শালকিয়ায় বাস—ম্যালেরিয়া জ্বর—আহিরীটোলায় পুনরায় আদিয়া বাস।
দেবেজ্রনাথ দেখিলেন, কলিকাতায় থাকিলে ব্যয়-সংক্ষেপ সম্ভব
হইবে না। এজন্ত সহরের নিকটবর্ত্তী গঙ্গার পরপারে শালকিয়ায়
একখানি অল্প ভাড়ায় বাড়ী সন্ধান করিয়া, সপরিবারে তথায় গিয়া বাস
করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ প্রত্যুবে আসিয়া কলিকাতায় কর্ম
করিতেন এবং দ্বিপ্রহরের পর বাসায় যাইয়া স্নানাহার সম্পন্ন করিতেন।
শালকিয়ায় কিছুকাল বাস করিরার পর দেবেজ্রনাথ ম্যালেরিয়া জ্বরে
আক্রান্ত হন। কখনও ভাল থাকেন, কখনও জ্বরে পড়েন; এইভাবে
কিছুকাল কাটিবার পর একদিন এক বিচক্ষণ ভাজার তাঁহাকে
বলিলেন,—"যদি বাঁচিতে চান, তবে গঙ্গাপার হইয়া যান।" অগভ্যা
দেবেজ্রনাথ কলিকাতা আহিরীটোলা, নিমু গোঁসাইয়ের লেনে আসিয়া
পুনরায় বাসা করিলেন। দেবেজ্রনাথ অল্পে সম্ভট্ট ছিলেন বলিয়া মনের

२४

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

প্রফুলতা কখনই হারান নাই। সর্বাদা নীরবে সংসারীর কর্ত্তন্ত বথাসাধ্য পালন করিয়া যাইতে লাগিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, রামচন্দ্র এবং মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহিত পরিচয়।

শ্রীমং স্বামী বিবেকানন্দের পিতা ৺বিশ্বনাথ দন্ত এটনি এবং পিতৃব্য
৺তারকনাথ দন্ত, হাইকোর্টের উকিল, মহাশয়দিগের কলিকাতাম্ব
সিমলা বাড়ীতে ঠাকুর এপ্টেটের মকর্দ্ধমা উপলক্ষে প্রায়ই দৈবেন্দ্রনাথকে
বাইতে হইত। ভক্তাগ্রগণ্য রামচন্দ্র দন্ত ও পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ স্বামী বা
রাখাল মহারাজ পাঠ্যাবস্থায় তখন তথায় বাস করিতেন।
তাঁহাদিগের ও স্বামীজির সহিত এই সময় হইতেই দেবেন্দ্রনাথের
স্বপ্যভাব স্থাপিত হয়। স্বামীজি ও তাঁহার ল্রাভূগণ দেবেন্দ্রনাথের
নিকট হইতে নস্ত চাহিয়া লইয়া আমোদ করিতেন।

# যষ্ঠ পরিচেছদ

Manual Street Land

# ঈশ্বরলাভে ব্যাকুলতা।

ৰোগসাধনা—আর্ঢ় অবস্থায় দর্শনাদি, সহজ অবস্থায় হুথে ও হুঃখে বিচলিত।

সংসারাবর্ত্তে পতিত হইয়াও দেবেন্দ্রনাথ জীবনের উদ্দেশ্য বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। যে যোগাল্পচানকে ভগবং-লাভের উপার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে যোগাভ্যাস করিতে একদিনও বিরত থাকেন নাই। একাদিক্রমে একাদশ বর্ষ যোগসাধনা করেন। জারুচ অবস্থায় অনেক দেবদেবীর সন্দর্শন লাভ করিতেন। কথনও অপরূপ জ্যোতি দর্শন হইত, কথনও বা অক্ষতপূর্ব ধ্বনি প্রবণ্ণগোচর হইত। আবার কথন কখন মনে হইত যে—দেহ যেন এত লঘু হইয়া গিয়াছে যে, তিনি আকাশমার্গে বিচরণ করিতেছেন। একদিন দেখিলেন—জ্রমধ্যে একটা জ্যোতি প্রথমে বিন্দুর আকারে নির্গত হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে হইতে সমস্ত গৃহমধ্যে যেন পূর্ণচক্রোদয় হইয়াছে। ইত্যাদি নানাপ্রকার তিনি দেখিতে লাগিলেন।

যোগারু অবস্থায় এই সকল ব্যাপার ঘটলেও সহজ অবস্থায়
মন নামিয়া আসিয়া স্থুও তৃঃখদারা পূর্ববং বিচলিত হইত এবং
বিষয়চিন্তায় আবদ্ধ হইয়া পড়িত। দেবেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, যোগ
করিয়াও যদি তৃঃখের একাস্ত নিবৃত্তি না হইল, মন যদি ভগবদ্ভাবে
যুক্ত না রহিল, তবে এ যোগ করিয়া কি ফল? যে নিরবচ্ছিন্ন
শান্তির আশায় যোগ করা, তাহা যদি না আইসে—ভগবানের দর্শনলাভ
যদি না হয়—তবে যৌগিক ঐশ্বর্যাদি বিভূষনা মাত্র!

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

90

#### ভগবদ অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়।

কিছুকাল মনে মনে এইরপ তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল।
পরে দেবেন্দ্রনাথের মনে ভগবদ্ অন্তিত্ব সম্বন্ধে এক দারুল সংশয়
আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'লোকে
ভগবান্কে দয়াময় অন্তর্যামী বলে, তিনি আমার অন্তরের বাসনা ত
সকলই জানেন। এত দিন ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিলাম, কৈ, দয়া করিয়া
একবারও দর্শন দিলেন না, তৃষিত প্রাণে ত শান্তি আসিল না!
এইরপ চিস্তায় তাঁহার মন্তিক আলোড়িত হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ
তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। এমত অবস্থায় কি বিধেয়, তাহা
জানিবার জন্ম সংসারে যাঁহারা বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বলিয়া খ্যাড,
তাঁহাদের শরণ লইলেন।

### সাংসারিক লোকের উপদেশ।

কেহ বলিলেন,—"তুমি কি বাতৃল হইয়াছ? ভগবান্লাভ কি একটা মুখের কথা? বাস্তব জগতে যাহাতে স্থথে থাকিতে পার—মান-সম্রম অর্জন করিতে পার—তাহার চেষ্টা কর। নিরর্থক আকাশ-কুস্থমের সন্ধানে ফিরিয়া ক্লেশ পাইও না।" কেহ বা বলিলেন, "ভগবান্ থাকিলেও থাকিতে পারেন, তাঁহাকে লাভ করা মানুষের সাধ্যাতীত"—ইত্যাদি ইত্যাদি। যিনি ষেমন ব্রিয়াছেন, তিনিতেমনই বুঝাইলেন। কিন্তু তাহাতে দেবেন্দ্রনাথের প্রাণে শান্তি আসিল না বা মন প্রবাধ মানিল না।

## (मरवन्त्रनारथे व महाममञ्जा।

যে আশা এত দিন ধরিয়া হৃদয়ের নিভৃত কোণে পরম সমাদরে পোষণ করিয়া অসিতেছিলেন, তাহা কি একবারে পরিত্যাগ করিতে পারা যায়? আর ভগবান্ যে নাই, এ কথাও ত কেহ জোর করিয়া বলিতে পারিতেছেন না! দেবেন্দ্রনাথ মহা সমস্থায় পড়িলেন। তিনি যোগাভ্যাস ছাড়িলেন বটে, কিন্তু ভগবানের আশা ছাড়িতে পারিলেন না। এই সময় সদা-সর্কক্ষণ "ভগবান, আছেন কি না?"— এই প্রশ্ন লইয়াই তাঁহার মনে তর্ক-বিতর্ক উঠিতেছিল। এইভাবে মন যতই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে ছিল, বিষয়ী লোকের সমাগম ততই বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল।

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ কিছু দিনের জন্ম পরিবারবর্গকে স্থানান্তরে রাথিয়া পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর মহাশয়দিগের বহিবাটীর ত্রিতলস্থ এক নির্জ্ঞন কক্ষে বাস করিতে লাগিলেন। তথন তাঁহার বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর হইবে। আপন নির্জ্ঞন কক্ষে বসিয়া একমনে ভাবিতেন,—'ভগবান্ কি আছেন ? না—নাই। থাকিলে কি করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যাইবে'?

#### মানব-মনের ভাব-তরঞ্চ।

মানব-মনের পক্ষে জাগতিকবস্তর ন্যায় ঈশরবস্তর ধারণা করা অসম্ভব। তথাপি জাগতিক বস্তু যে ভাবে ইন্দ্রিয়াদিসাহায়ে মাত্বয় গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত, ঈশজ্ঞানলাভ না হওয়া পর্যন্ত সেই ভাবেই তাহাকে ঈশরবস্তর ধারণা করিতে চেট্টা করা ভিন্ন তাহার গত্যস্তর নাই। ঈশরলাভে ব্যাকুলতা ও ঈশজ্ঞানলাভ—এই ছইয়ের সন্ধিষ্ঠলে নানা বিপরীত ভাব-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে মাত্বযুকে দারুণ মনংপীড়া সহ্ করিতে হয় ;—কখনও অবিশ্বাস, কখনও আন্তিক্যভাব, কখনও জ্ঞানবিচারের শুন্ধতা, কখনও ভক্তির কোমলতা, কখনও অভিমানের উক্ষতা, আবার কখনও বা কর্মের কঠোরতা এবং সর্বশেষে শরণাগতের ক্বপাভিক্ষা—দীনভাব—মনে উদ্বিত হইয়া থাকে।

20

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

এই সময়ে রচিত একটা গান।

যোগাভ্যাস হইতে বিরত দেবেন্দ্রনাথের "ক্লপা আশা করি"
ঈশবরে আত্মসমর্পণের একটা অতি সরল স্থন্দর চিত্র তাঁহার রচিত্ত
বিখ্যাত "কে তোমারে জান্তে পারে"—গানটির মধ্যে আমরা পাইরা
থাকি। বহু বৎসর পরে পুরাতন কাগজপত্র দেখিবার সময় ইহা
হঠাৎ বাহির হয়। বহুকালের পর কবিতাটী পাইয়া তিনি আনন্দে
অনেকক্ষণ ধরিয়া উহা গাহিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন,—"এইটী
রচনার অল্পদিন পরেই ঠাকুরের শ্রীচরণদর্শনলাভ আমার ভাগে
ঘটিয়াছিল।" আমরা সম্পূর্ণ গানটা নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

( त्रामळानानी ख्त )

"কে তোমারে জান্তে পারে,

তুমি না জানালে পরে ? বেদ-বেদান্ত পায় না অন্ত,

খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে ॥ যাগ, যজ্ঞ, তপ. যোগ.

সকলি হয় কর্মভোগ, কর্ম তোমার মর্ম কি পায় ?—

তুমি সর্ব্ব কর্মপারে॥

সৃষ্টি জোড়া তোমার মায়া,

কায়া নাই কেবলি ছায়া,

যাঠের মাঝে আকাশ ধরা,

ঘূরে সারা চারি ধারে॥

তুমি প্রভু, ইচ্ছাময়,

যদি তোমার ইচ্ছা হয়,

## यष्ठं পরিচ্ছেদ

অসাধ্য স্থসাধ্য তার,

তুমি রূপা কর যারে ॥

তব কুপা আশা করি'

রয়েছি জীবন ধরি'

কুপানাথ কুপা করি'

এস বস হৃদ্যাঝারে ॥"

## কেশব বাবুর নিকট গমন।

এই সময় ব্রাহ্ম-সমাজে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের খুব নাম। **छाँशांत यगःत्मीत्रांच मम्बर्ग वक्षरमं आत्मांकिछ। त्वरवस्तांथ गांखित्र** আশায় কেশব বাবুর সমাজে বাতায়াত আরম্ভ করিলেন। মাতুল হরিশচন্দ্র মৃস্তফী মহাশয়ের সহিত মধ্যে মধ্যে কেশব বাবুর নিকটেও যাইতে লাগিলেন। কেশব বাবু স্থবক্তা, তাঁহার বক্তৃতা থুব ভাল লাগিত। কিন্তু দেবেজ্রনাথ সেখানে প্রাণের জিনিষ পাইলেন না। **छाँ**हात मत्म्बरहत निज्ञाकत्रव हरेन ना—भांखि षामिन ना। मित्नत পর দিন যাইতে লাগিল, হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাড়িতে লাগিল, প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল।

## "সাধু অঘোরনাথের জীবন-চরিত" পঠি।

এই সময় একদিন চিম্বাক্লিষ্ট মনে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে মাণিকতলা দ্বীটে তাঁহার মাতুল হরিশবাবুর বাড়ী যাইয়া উপস্থিত। गांजून ज्थन वांगेरज ছिल्नन ना। प्रत्वक्तांथ देवर्ठकथानात्र विधाम করিতে লাগিলেন। তথায় একখানা পুস্তক পড়িয়া ছিল। পুস্তক-খানি "সাধু অঘোরনাথের জীবনচরিত।" পুত্তকের এক স্থান খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। সেই স্থানে লেখা ছিল, কি ভাবে সাধু অঘোরনাথ

পশ্চিম অঞ্চলে প্রচারকার্য্যে যাইয়া দস্ক্যহন্তে পতিত হন এবং ভগবাদ শরণাপন্ন হইয়া রক্ষা পান।

আমরা ঐ জীবনচরিত হইতে অঘোরনাথেরই লিখিত বর্ণ কিয়দংশ নিমে উদ্ধৃত করিলাম—

"ঠিক সন্ধ্যার সময় এখানে ( ছাপ্রা হইতে নয় মাইল দূরে <sup>হ</sup> পান্থশালায়) উপস্থিত হইলাম। আমি একাই সেধানে রহিলাম। \* (গভীর রাত্রে) জন ১০৷১২ লোক ডাকাতি রকমের হাঁক্ ি দিতে ভাড়ির দোকানের নিকট আসিল। সেই হাঁকে বার্জ পেটের পীলে চম্কে যায়। আমার মন সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া ছুংখে তাঁহাকে ধারণ করিতে লাগিলাম। খানিক একান্ত নির্চা সহিত দয়াময়কে ভাকিতে লাগিলাম। কিছু পরে তাহাদের <sup>হ</sup> গোলমাল উঠিল। কেহ কেহ ক্রমাগত গালি দিতেছে, কেং মাটীতে আস্ফালন করিতেছে ও লাঠির দারা ভূমিতে আ করিতেছে, আবার কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিতেছে, "শালা ( शाय, शाम् একেলা এক লাঠিসে শির তোড় দেঙ্গে।" शानिक ( এক জন বলিয়া উঠিল, "বন্, আবি লোটো।" আর এক জন উঠিল, "হাঁ, আউর ক্যা! আবি লোটো, আউর মা' ভার্গ —এই কথা শুনিবামাত্র আমি অন্থির হইয়া গেলাম, <sup>জীবি</sup>ক সমৃদয় আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া <sup>বুর</sup> অ হইলাম। উঃ! আর বলিতে পারি না। \* \* \* \* <sup># এতি</sup>ত ভাবিলাম, আমি চীৎকার করি, আবার ভিতর হইতে কে 🕏 উঠिল, দুর অবিশ্বাসী! \*

শ্বামার মন তথন উন্মন্তপ্রায়, বড় সংজ্ঞা নাই। (ডাকা<sup>ত্রিশি</sup>বা কি বলিয়াছি, মনে নাই। যাহা আছে, তাহা এইরূপ ভা<sup>র্টি</sup> "দেখ, আমি সেরপ বাবু নই, \* \* \* \* আমি চাক্রি করি না, কেবল ভগবানের নাম ক'রে ও ভজন ক'রে বেড়াই, তবে বাহা আছে, তাহা তোমরা লইয়া যাও।"—এই কথা বলিতে বলিতে আমি হঁ হঁ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। "তু দয়াল, দীন হৌ; তু দানী, হৌ ভিথারী"; আর, "ঠাকুর ঐ সো. নাম তোমারা,"—এই ছই হিন্দি ভজন গাইয়াছিলাম। এই ভজন গাহিতে গাহিতে কপন যে অজ্ঞান হইয়াছিলাম, তাহাও আমি জানি না। \* \* \*

"\* \* \* হায়, পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আমি
আর আপনাতে ছিলাম না। আমি আর তাঁহার প্রেমের কথা
বলিব না, কেন না, তাঁহার উপযুক্ত নই।" \* \* \*

"থানিক পরে দেখি, কোন গোলমাল নাই। \* \* \* এক জন বলিতেছে, "আরে ইয়ো ভকৎ হায়!" \* \* \*

শ্বি আশ্চর্য্য, আমার কিছুই অপহৃত হয় নাই। \* \* \* সকলই বেসই দয়াময়ের ইচ্ছা!"— "সাধু অঘোরনাথের জীবনচরিত" ( ৩য় সংস্করণ ) ৩১-৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

## ঈশরান্তিকে বিশাস ও ব্যাকুলতা।

1

এই বৃত্তান্তটা পাঠ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ উন্মন্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কে বলে ভগবান্ নাই ? এই যে ভগবান্ আছেন দেখ্ছি, নইলে অঘোরনাথকে কে বাঁচাইল ?" দেবেন্দ্রনাথ তগনই আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল, প্রাণ ভরিয়া ভাকিতে পারিলে তিনি নিশ্চরই ধরা দিবেন। গৃহের বার ক্রন্ধ করিলেন, কাতরভাবে ভগবান্কে আপন অন্তরের বাসনা জানাইতে লাগিলেন। ব্যাকুলতার আবেগে মন্তকের কেশ

ছিন্ন করিতে লাগিলেন! দেয়ালে কত মাথা খুঁড়িতে লাগিনে , কাঁদিলেন—চীৎকার করিয়া ভাকিলেন,—"কোথায় কে আছ, দেও।"

## তিন দিন তিন রাত্রি অনাহার অনিদ্রা—গুরু চাই।

তিন দিন তিন রাত্রি এইভাবে অনাহারে অনিদ্রায় কা বিলা । চতুর্থ দিবস প্রভাবে বাহির হইলেন, ছাদের উপর ক্ষুণ্ণ পাদচারণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্র্কিদিকে বাল উদিত দেখিয়া আবার উচ্চৈঃশ্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"কে বিভাগান নাই?—ঐ যে ভগবানের নিদর্শন!" তথন হৃদয়ের নি স্থান হইতে ধ্বনি উঠিল—"গুরু চাই!" দেবেন্দ্রনাথ ভাবিলে না ক্ষির ত সর্ব্বত্তই আছেন, কিন্তু কে তাহাকে চিনাইয়া দিবে? বিনা গতি নাই, গুরু নিশ্চয়ই চাই—এখনই চাই—নইলে যে কুই বাচে না!' আবার মনে হইল—'যে সে গুরু হইলে ত চলিবে না, বিলা ।' আবার মনে হইল—'যে সে গুরু হইলে ত চলিবে না, বিলা হাই।'

### গুরুর জন্ম বহির্গরন।

শুক্র জন্ম ভগবানের নিকট কতই প্রার্থনা করিছিল। কোথায় গুরু ? পূর্বে কাল্নার সিদ্ধ ভগবান্দাস বাবাজীর তি শুনা ছিল। লোকে বাহাকে সিদ্ধ বলে, নিশ্চয়ই তাঁহার উচ্চ অধীর তাঁহারই নিকট দীক্ষা লইবেন—এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ পার্থের কাল্নায় বাইবার জন্ম আহিরীটোলা স্থীমারঘাটে উপস্থিত হুইটোর্ণ তথায় বাইয়া শুনিলেন, অল্পকণ হইল, স্থীমার চলিয়া গিয়াছে, বিইই আর স্থীমার বাইবে না।

ক্ষুণ্ণমনে বাসার দিকে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, কি ভাবিয়া পথিমধ্যে পাথ্রিয়াঘাটা ষ্ট্রীটস্থ পরিচিত নাগেন্দ্রনাথ মুখোপাখ্যায় মহাশগের বাটাতে প্রবেশ করিলেন। গৃহস্বামী গৃহে ছিলেন না। মন অত্যন্ত অন্থির, কি করেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সমুখে টেবিলের উপর একখানি পুস্তক পাইয়া, তাহা অন্যমনস্কভাবে খুলিলেন। পুস্তকের নাম "ভক্তি-চৈতগ্রচন্দ্রিকা"। ইহার ৬৩ পৃষ্ঠার নিম্নের কয়েক ছত্র পড়িলেন। তাহাতে লেখা ছিল, ' "পরমহংস রামক্রন্ধ এই নিত্য এবং লীলা অর্থাৎ নিগুর্ণ এবং সপ্তণ অবস্থার সঙ্গে জল আর বরফের তুলনা দিতেন। জল অনন্ত নিত্য ব্রহ্ম, অবতার তাহার ঘনীভূত এক এক খণ্ড বরফ সদৃশ। মূল পদার্থ অখণ্ড জল ভিন্ন আর কিছুই নয়।"—ইহাতে পরমহংস রামকৃষ্ণ নাম পড়িয়া মনে মনে কেমন এক ভাবের উদয় হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন—'পরমহংস ত খুব উচ্চ অবস্থা। ভগবদর্শন না হইলে এমত অবস্থা লাভ হয় না। তিনি কি আমার সহায় হইবেন ?'

## वीत्रामकृष्ण मर्नार्थ तोकायाजा।

এইরপ ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন
সময় পথিমধ্যে এক পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে
পরমহংস রামকৃষ্ণ কোথায় থাকেন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।
তিনি বলিলেন, "দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির দেবালয়ে রামকৃষ্ণ
রিরমহংস থাকেন।" বাসায় আসিয়া কালবিলম্ব না করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণশর্নার্থ বহির্গত হইলেন। বাহির হইবার সময় বামে মন্ধলস্চক
প্রকৃষ্ণ দেখিয়া, এবার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে বলিয়া মনে আশার সঞ্চার
ইইতে লাগিল ও অত্যন্ত আনন্দ অম্ভব করিতে লাগিলেন। আহিরী-

9

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

টোলা নৌকাঘাটে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন, একথানি নিং প্রস্তুত, একটা মাত্র লোকের অপেক্ষা করিতেছে। তিনি উঠিবাং নৌকা ছাড়িয়া দিল। গঙ্গাবন্দে পাল তুলিয়া দিয়া তরণী তবৃঃ বেগে উত্তরাভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

Delta de solitare della

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

## প্রীরামক্বফ-দর্শন।

(বাংলা ১২৯১—ইং ১৮৮৪)

#### দক্ষিণেশ্বর সন্নিকট—হৃদয় ক্রত স্পন্দিত।

নৌকা ক্রমণঃ দক্ষিণেশরাভিম্থে অগ্রসর হইতে লাগিল।
"পরমহংস দেখিতে কেমন, তিনি জটাজটধারী কি না, তিনি
আমার সহিত কথা কহিবেন কি না ?"—ইত্যাদি চিস্তা দেবেন্দ্রনাথের
মনে উদয় হইতে লাগিল। তিনি পূর্বে কখনও দক্ষিণেশরে যান
নাই; এই জন্ম ঘুস্ড়ীর টানেকর নিকট আসিলে মাঝিকে জিজ্ঞাসা
করিলেন,—"দক্ষিণেশর আর কত দূর, হে মাঝি ?" মাঝি বলিল—
"ঐ যে বাব্—রাসমণির ঠাকুরবাড়ী ঐ দেখা যাছে।" এই উত্তরে
দক্ষিণেশর সন্নিকট জানিয়া দেবেন্দ্রনাথের হদয় ক্রত স্পন্দিত হইতে
লাগিল। এক একবার ভাবিতে লাগিলেন, 'এত তাড়াতাড়ি না
আসিলেই ভাল হইত। কি জানি কি ঘটবে ?' আবার ভাবিলেন—
'এখান হইতেই নামিয়া যাই'। নামি নামি করিয়া আর নামা
হইল না।

### প্রতীক্ষায় তীরে শীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান।

দেখিতে দেখিতে নৌক। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর বিশাল ঘাটের নিকট উপস্থিত! ঘাটে অবতরণ করিবার পূর্বেদেখিতে পাইলেন, লাল পাড় কাপড় পরিহিত এক জন পুরুষ যেন কাহার প্রতীক্ষায় গঙ্গা- তীরে ফুলবাগানে দণ্ডায়মান ! তাঁহার এক হাতে ব্যাণ্ডেজ্বার অবস্থার গলদেশে সংলগ্ন রহিয়াছে। নৌকা ঘাটে লাগিলে নামি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, এক জন মুব্র (নিরঞ্জন মহারাজ) গদামান করিতেছেন, আর একজন প্রোর্জি স্নানাস্তে কাপড় বগলে করিয়া করযোড়ে স্তব পাঠ করি তেছেন। তাঁহাকে পরমহংসদেবের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন,—"যাও না, বাবা, ঐ যে গোল বারান্দাওয়ালা ঘর দেখিজে, উহার ভিতর তিনি থাকেন, গেলেই দেখা পা'বে।"-

#### গোল বারান্দায় পরমহংস-মিলন।

দেবেজনাথের হাদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। ধীরপদবিক্ষে সিঁড়ি দিয়া উঠিলেন ও গোল বারান্দার দিকে চলিতে লাগিলেন বারান্দায় পৌছিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া উদ্বিশ্নচিত্তে কৌ বারান্দায় বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে ফট্ ফট্ শব্দে চটী ছুড় পায় দিয়া এক জন লোক, কোঁচার কাপড়টী কাঁধে ফেলা, আক্ষিউপস্থিত হইলেন। দেবেজ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়াই স্থির করিলেন ইনিই সেই পরমহংস। পূর্বে ভাবিয়াছিলেন, জটাজটধারী, গেকয়া পয় চিম্টা হাতে সাধু দেখিবেন; কিন্তু দর্শনমাত্রে সে সব চিন্তা কোঝা চলিয়া গেল! ব্ঝিলেন—ইনিই তাঁর অভীষ্টদেব—শ্রীরামকৃষ্ণ।

## **अप्रध्**ति श्रह्ण-मञ्जम् अव९ छेअरवसन ।

দেবেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার পদধ্লি গ্রহণ করিলেন। তির্নিলেন, "ওদিক্ দিয়ে ঘরের ভিতর এস। জুতা ঐথান্থ রেখনি, চোরে লিয়ে যাবেক্। এই থান্কে রাখ।" তাঁহার উপ<sup>দেশ</sup> মত কার্য্য করিয়া দেবেন্দ্রনাথ—ঘরে প্রবেশ করিলেন ও পুনরা Digitization by eGangotri and Gardyu The Funding by MoE-IKS A

St. the

BANARAS



**জীজীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব** 

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণাম করিলেন। ঘরের মেজেতে মাতুরের উপর উপবেশন করিয়া মন্ত্রমুগ্ধবং সেই পুরুষটীকে দেখিতে লাগিলেন। দেহ-মন এক্ষণে সকলই স্থির শান্ত! পূর্বকিথা সমন্তই ভুলিয়া গিয়াছেন।

কিছুক্ষণ পরে পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথা হ'তে আসা হচ্ছে ?" দেবেন্দ্রনাথ—"কলিকাতা হ'তে"—এই উত্তরের পর পরমহংসদেব হাতের উপর হাত রাখিয়া ত্রিভঙ্গিমঠাম বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির অন্তকরণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন,—"কি এম্নি এম্নি দেখ্তে ?" দেবেন্দ্রনাথ উত্তরে বলিলেন,—"না, আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া পরমহংসদেব ঈষৎ ক্রন্দর্ন হাত ভেঙ্গে গেছে। হাত দিয়ে দেখ না—এই জায়গাটী,—দেখ দেখি হাড় ভেঙ্গেছে কি না ? বড় য়ন্ত্রণা। কি করি ?"

#### পরমহংসদেবের ভগ্ন হস্ত স্পর্ণ।

দেবেন্দ্রনাথ অগত্যা একটু টিপিয়া দেখিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন,
— "কি ক'রে ভেঙ্গেছে ?" শ্রীরামক্লফদের কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন,—
"ও একটা অবস্থা হয়, তাইতে প'ড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেছে। ওর্ধ দিলে
আবার বাড়ে। অধর সেন ওর্ধ দিয়েছিল, তাতে আরও ফুলে
গেল, তাই আর কিছু দিই নি। ই্যা গা, সারবে ত ?" দেবেন্দ্রনাথ
ভাবিলেন, সাধু মাহ্লয়—এঁদের এম্নিই সেরে যাবে। প্রকাশ্তে
বলিলেন,—"আজ্ঞে, সেরে যাবে বৈ কি ?" এই কথা শুনিয়া পরমহংসদেব
আফ্লাদে আটথানা হইয়া সকলকে ডাফিয়া বলিতে লাগিলেন,—
"ওগো, ইনি বল্ছেন—আমার হাত সেরে যাবে; ইনি কলিকাতা
হ'তে এসেছেন।"

## শীরামকৃঞ্চের বালকভাব দেখিয়া মৃক্ষ দেবেন্দ্রনাথ।

দেবেজ্রনাথ এইরপ বালকভাব পূর্বেক কথনও দেখেন নাই, স্থতরাং মনে একবার সন্দেহ হইল—'এ ত চং নয়, কোথায় আমি সাধু দর্শন করিতে আসিয়াছি, না আমায় সাধু বানাইয়া দিলেন! ইনি যেন আমায় বাক্সিদ্ধ পেলেন! আমি বলেছি বলেই হাছ আরাম হয়ে যাবে—এঁর বিশ্বাস! এত সরল বিশ্বাস কি মায়্লযে হ'ছে পারে ? না—হয় ত এ সমস্ত লোক দেখান চং'।—এইরপ সন্দেহ করিয় তিনি পরমহংসদেবের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ তাঁহার বালকভাবের অভিনয় দেখিতে দেখিতে দেবেজ্রনাথ মৄয় হইয়া গেলেন, আর ভাবিলেন,—ইহার ভিজ্
ক্রজিমতার লেশমাত্র থাকিতে পারে না। বাহিরে স্ত্রীলোকের য়ায়্ম অন্তরে ঠিক বালক! উভয় ভাবের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দর্শনে দেবেজ্রনার্থ
আত্মহারা হইয়া শ্রীয়ায়য়য়্বয়্বদেবকে কেবল দেখিতে লাগিলেন।

তথন বেলা প্রায় দশটা হইবে। পরমহংসদেব এক জন ভক্তে ( শ্রীয়ৃত হরিশকে ) জলখাবার আনিয়া দিতে বলিলেন। মৃশ্যে কথা শেষ হইতে না হইতেই এক হস্তে সন্দেশ ও অপর হতে এক মাস জল লইয়া হরিশ দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন হরিশের দৃষ্টি শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে, তাহার উপর মুখে কোন কা না বলায় দেবেন্দ্রনাথ ব্রিতে পারিলেন না, কাহার উদ্দেশ্রে ধাবার আনীত। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, হরিশও এদির্গি সমভাবে দণ্ডায়মান, দেবেন্দ্রনাথ বাধ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —"এ বি আমার জন্ম" ? হরিশ নিঃশক্তে হাত তৃটী বাড়াইলেন। দেবেন্দ্রনাথ আগতা। সন্দেশ গ্রহণ করিয়া জলযোগ করিলেন।

#### শীরামকৃঞ-প্রেম কাহাকে বলে ?

জলযোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর ভগবং-প্রেম সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ করিলেন। বলিলেন,—"দেখ, প্রেম কাকে বলে জান? যখন ভগবানের নামে সমস্ত জগৎ ভূল হয়ে যাবে, আপনাকে ভূল হয়ে যাবে, ঝড় উঠ্লে ষেমন গাছপালা সব চেনা যায় না—সব এক রকম দেখায়, তেমনি ভগবং-প্রেমের উদয় হ'লে সব ভেদবৃদ্ধি একবারে চ'লে যায়" ইত্যাদি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীম্থবিনিঃস্থত অশ্রুতপূর্ব্ব বাণী তয়য় হইয়া গুনিতে লাগিলেন, সেই মধুময় বাণী গুনিতে গুনিতে দেবেন্দ্রনাথ দেশ-কাল সমস্তই ভূলিয়া গেলেন; দেখিলেন—যেন আনন্দর্ধাম-শ্রীবৃন্দাবনে প্রিয়জনের সহিত মহানন্দে বিচরণ করিতেছেন।

#### विक्षादात्र अभाग श्रह्म।

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর মধ্যাহ্ন সমাগত দেখিয়া শ্রীরামক্বঞ্চদেব বলিলেন,—"দেখ, এখানে অনেক ভাল ভাল ব্রাহ্মণে থায়, এইটা ঠাকুর-বাড়ী, ঠাকুরের প্রসাদ থাবার আপত্তি কিছু নাই, তুমি এখানে থাও, বেলা হয়েছে, আর যেও না।" এই বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তদীয় শ্রাতৃষ্পুত্র শ্রীযুত রামলালকে বলিলেন, "দেখ, ইনি খুব ভাল লোক, আজ এখানে খাবেন, ইহাকে বিষ্ণুঘরের প্রসাদ দিস্।" শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, 'আমি যে নিরামিষভোজী, ইনি তাহা কেমন করিয়া জানিলেন? ইনি কি অস্তরের কথাও জানিতে পারেন ?' দেবেন্দ্রনাথ সে দিন আর স্নান করিলেন না।

## এ এ তার্কুরের কৃপা—অঙ্গম্পর্ণ ও অন্তর্গ্যামিত্বের পরিচর।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথের এত আহলাদ হইয়াছিল যে, আহার করিতে যাইতে ধাইতে ও আহারাস্তে আসিতে প্রীয়ত রামলালের সহিত কেবল তাঁহারই কথা কৃষ্টিতে नां शिलन । উত্তরকালে এই প্রথম দর্শন-বর্ণনা প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাধ বলিতেন,—"ঠাকুর যাঁহাকে কুপা করিতেন, যাঁহারা তাঁহার অন্তরন্ধ ভক্ত, প্রথম দর্শনেই কোন না কোন প্রকারে তাঁহা-দিগকে দিয়া নিজ পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করাইয়া লইতেন এবং তাঁহার অন্তর্য্যামিত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া নিজেকে কতকটা ধরা দিতেন। আমি উপস্থিত হইবামাত্র অন্তরে আমার কৃষ্ণরূপে প্রীতি থাকায়, প্রসিদ্ধ কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইলেও, প্রথমে কালীদর্শনের ক্ষা উল্লেখ না করিয়া কৃষ্ণদর্শনের কথাই ত্রিভঙ্গিমঠাম দারা জ্ঞাপন করেন এবং পরে তিনি আমার হাতথানি লইয়া তাঁহার ভাষা হাতের উপর দেন। তারপর তাঁহার কাছে ত কত লোক যায়, আমি অধর সেনকে চিনিতাম বলিয়া তিনি আমার কাছে তাঁহার নাম করেন। আরও আমি বাল্যাবধি মৎস্থ-মাংস ধাই না, এজন্ম রামলাল দাদাকে আমায় বিষ্ণুঘরের প্রসাদ দিতে বলেন। প্রথম দিনেই দয়াময় ঠাকুর আমার নিকট অনেকটা ধরা দিয়াছিলেন। তিনি নিজে ধরা না দিলে কার সাধ্য তাঁহাকে ধরিতে পারে ?"

বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দর্শনের পর—তাঁহার স্থম্ব্র কথা শুনিয়া ও অলোকিক ভাব দেখিয়া বিমৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথের অন্তরের সঞ্চিত সন্দেহ ও অশান্তি একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। স্বভাবজাত মধুর প্রেম ও ভাবের কৃদ্ধ উৎসসকল বহুকালের পর উন্মৃক্ত হইল—বিমল আনন্দে হৃদ্য প্লাবিত হইল—পবিত্র স্পর্শে হৃৎপদ্ধি বিকশিত হইতে লাগিল।

#### দেবেন্দ্রনাথের শরীর অহস্থ।

আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর দেবালয়াদি দর্শন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ পুনরায় শ্রীশ্রীসকুরের নিকট আসিলেন এবং তাঁহার শ্রীম্থনিঃস্তত বেদবাণী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথের ম্থপানে চাহিয়া বলিলেন,—"হাা গা, তোমার ম্থ অমন শুক্নো দেখাচ্ছে কেন? কোন অস্থথ করে নাই তো?" দেবেন্দ্রনাথের এতক্ষণ হুঁস ছিল না। ঠাকুরের কথায় গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, গা বেশ গরম হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"তোমার কোন অস্থথ বাধ করিতেছি।" ঠাকুর চিন্তিত হইয়া বলিলেন,—"তোমার কোন অস্থথ আছে না কি?" দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"পূর্ব্বে আমার ম্যালেরিয়া জর হইত, অনেক দিন হয় নাই, বোধ হয়, আবার জর আসিয়াছে।" ঠাকুর উদ্বিয়্ম হইয়া "তাই ত, তাই ত," বলিয়া গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন, য়েন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না।

## <u> এবুর বাবুরামের দেবেক্রনাথকে লইয়া কলিকাতা আগমন।</u>

ইতিমধ্যে প্রীযুত বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ) নামে এক যুবা
ভক্ত প্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে সম্প্রেহ
কহিলেন, "তুই এসেছিদ্ ?—বেশ হয়েছে। দেখ, ইনি কল্কাতা
থেকে এসেছেন, বড় ভাল লোক। এঁর জর হয়েছে, বাড়ী যাবেন।
তুই এঁকে একখানা নৌকা ক'রে এঁর বাড়ী পৌছে দে।" বাবুরাম
সানন্দচিত্তে প্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ
গঙ্গাতীরে যাইয়া নৌকার চেষ্টায় দণ্ডায়মান হইলেন।

রামকৃষ্ণদেবও পশ্চিমের দার খুলিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া নেকা দেখিতে লাগিলেন। দ্রে একথানি বাঙ্গাল মাঝির টাপুরে নেকা দেখিতে পাইয়া বাব্রামকে ঐ নেকা ডাকিতে বলিলেন। বার্রায় চীৎকার করিয়া ও উত্তরীয় নাড়িয়া মাঝিকে আসিতে ইঙ্গিড করিলেন। মাঝি নেকা ফিরাইয়া ঘাটে আনিল। বাব্রাম দেবেজ নাথকে আনিতে ঘরের ভিতর আসিলেন। রামকৃষ্ণদেব মধুর হারে বাব্রামের হস্ত ধরিয়া, পাছে তিনি ক্ষুপ্প হন, এজন্ম তাঁহাকে সম্প্রে বলিলেন,—"তুই আর এক দিন আসিন্; তোর সঙ্গে অনেক ক্ষাক্ষর। আজ এঁকে বাড়ী পৌছিয়ে দে।" পরে দেবেজ্রনাধ্রকে । আজ এঁকে বাড়ী যাইয়া এক জন ভাল ডাক্তার দেখাইও এক সেরে গেলে কের্ এখান্কে এদ। কেমন, আসবে ত ?" দেবেজ্রনার্থ বলিলেন,—"আজ্রে হাঁ ?"

#### প্রবল অরে একচল্লিশ দিন অজ্ঞান।

যুবক ভক্ত ও দেবেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের পদধ্লি লইয়া নৌকার্
উঠিলেন। নৌকা কলিকাতাভিম্থে চলিতে লাগিল। পাঁজরায় বেদনা
অম্বভব করাতে দেবেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে গঙ্গা হইতে জল লইয়া তথার
দিতে লাগিলেন। সমস্ত পথ তিনি সঙ্গীর সহিত কেবল শ্রীশ্রীঠারুরের
কথা কহিতে কহিতে আসিয়াছিলেন। নৌকা বাগবাজারের
ঘাটে পৌছিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—"এইবার আপনি মান
আপনাকে অনেক কন্ত দিয়াছি, নিরর্থক আর আপনাকে কা
দিব না। আমি এখন একলাই বাড়ী যেতে পার্ব।" বাব্রাম স্বর্গ
আসিতে চাহিলেও তিনি তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া মাতালের মর্ড
টলিতে টলিতে নিকটবর্ত্তী এক আত্মীয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

এবং বাসায় যাইবার জন্ম পান্ধী আনিতে বলিয়া শুইয়া পড়িলেন।
শুইবামাত্রই প্রবল জরে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

একচল্লিশ দিন পর জরত্যাগ হয়, তথন জ্ঞানসঞ্চার হইলে দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, তিনি সেই আত্মীয়ের বাড়ীতেই রহিয়াছেন। জরে
আচৈতন্ত অবস্থায় বলিতেন,—"ঠাকুরবাড়ীতে শৌচ, প্রস্রাব করা ভাল
হচ্চে না।" মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবের নাম উল্লেখ করিয়া অন্তটেঃস্বরে কত কি বলিতেন; এবং যথনই রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়। চক্ষ্
উর্দ্ধদিকে উন্মীলন করিতেন, তথনই যেন শিয়রে শ্রীরামক্বঞ্চদেবকে
দেখিতে পাইতেন।

- Tree

89

# অফ্টম পরিচ্ছেদ

## वलताम-मिन्दत श्रूनिम्नन ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাইতে দেবেন্দ্রনাথের আতঙ্ক।

বছকাল শয়াগত থাকিয়া দেবেন্দ্রনাথ ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের উপর টান কমিয়া গেল, এবং পরমহংসদেবের নামে তাঁহার কেমন আতম্ব উপস্থিত হইল। জ্বরের সময় করুণাময় ঠাকুরের যে করুণা উপলব্ধি করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে জনবরত যে শিয়রে উপবিষ্ট দেখিতেন, তাহা এখন রোগের বিকার বা মন্তিক্বের খেয়াল বলিয়া মনে হইল। দেবেন্দ্রনাথ মনে করিলেন, 'সাধুদর্শন করিলে লোকের মঙ্গল হয়, কিন্তু এ কি! বাপ্, একেবারে প্রাণ নিয়ে টানাটানি! পরমহংস আমার মাথায় থাকুন, আমি আর ওমুখো হচ্ছি না।'

## তাঁহার প্রতি আবার সংশয়।

দেবেন্দ্রনাথের মন এই ঘটনার পর কিছুদিন পর্যান্ত আবার নানারণ সংশয়-দোলায় ছলিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইত, 'তবে বি সাধুদর্শনের মাহাত্মা এত দিন যাহা শুনিয়া আসিয়াছি, তাহা সবই মিথাা! তবে সর্বাদেশের সর্বাশাস্ত্রে সাধুদর্শনের এত মহিমা প্রচার করে কেন ?'—ইত্যাদি নানা সংশয় মনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে য়য়ণা দিতে লাগিল।

মনের এই অবস্থা সম্বন্ধে দেবেজ্রনাথ পরে বলিয়াছিলেন,—"দেখ, সংসারে আসিয়া মানবের মন এমনই হইয়া যায় যে, সে সহসা কোন

ভাল ভাব গ্রহণ করিতে চায় না; সকল বিষয়ে সে মন্দ ভাবটা আগে গ্রহণ করে। সাধুদর্শনের পর জরে আমার প্রাণসংশয় হওয়াতে সাধুদর্শনের উপর বিভ্রুষ্ণ জন্মিল, যেন ভাহাই আমার জরের একমাত্র কারণ। এখন ব্রিতেছি, আমার মনে করা উচিত ছিল যে,—এই জরেই আমার প্রাণবিয়োগ ঘটিত, কেবল পরমহংস-দেবকে দর্শন করার ফলে এ যাত্রায় বাঁচিয়া গেলাম। এইরপে নিজের অবস্থা দেখাইয়া সকলকে প্রত্যেক বিষয় হইতে ভাল ভাবটী বাছিয়া গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে তিনি উপদেশ দিতেন।

"তাঁকে স্মরণ ক'রে যাত্রা করেছিলাম,—তাই বেঁচে গেলাম"।

এই প্রসঙ্গে বিশ্বাসী ভক্তপ্রবর শ্রীযুত গিরিশচন্দ্রের একদিনকার ঘটনার কথাও তিনি প্রায়ই উল্লেখ করিতেন। ঘটনাটী এই—একদা গিরিশচন্দ্র কোথাও যাইবার সময় আপন আলয়ে হঁচট্ খাইয়া পড়িয়া যান; সম্মুখে এক ভয় প্রাচীর ছিল, তাহার উপর ভর দিয়া রক্ষা পান। পশ্চাৎ হইতে এক জন বলিয়া উঠিল, "ভাগ্গিস্ দেয়াল ছিল, তাই বেঁচে গেলেন"।

গিরিশচন্দ্র গজ্জিয়া বলিলেন,—"দূর্ শালা, বল্, ঠাকুর ছিলেন— তাঁকে স্মরণ ক'রে যাত্রা করেছিলাম, তাই বেঁচে গেলাম! নচেৎ এই পুরানো ভাদ্বা দেয়াল কি ক'রে এত বড় ভারী শরীরটা রক্ষা কর্ল ?"

রোগমুক্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ গৃহে রহিলেন। পুনরায় দক্ষিণেশরে যাইবেন না, এক প্রকার স্থির করিলেন। যদি কথনও দক্ষিণেশরে যাইবার কথা মনে হইত, অমনি মনকে ব্রাইতেন,—'সেখানে গেলে ব্রি তোমাকে তিনি চতুতুজি ভগবান্ দেখিয়ে দেবেন, না? এই ত গিয়েছিলে—কেমন ভগবান্ দেখে এলে? বাপ্! প্রাণ নিয়ে

49

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

টানাটানি। তার চেয়ে যা রয় সয়, তাই কর না কেন? বামাণ্য ছেলে নিঃসহায় ত নও? গায়ত্রী জপটাই বেশ ক'রে কর ন কেন?'—ইহা ভাবিয়া একমনে গায়ত্রী জপ আরম্ভ করিলেন। জাণ্য সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িতে লাগিল, এমন কি, শেষে জপ করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যাইত।

বলরাম-মন্দিরে পরমহংস মহাশয় ভক্ত-সহ মিলিত।

এইরূপে দেবেন্দ্রনাথের দিন কাটিতে লাগিল। এক দিবস সন্ধা প্রাকৃকালে বিশেষ কোন কর্ম না থাকায় দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার প্র পরিচিভ নাগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিছে ষাদেন। নাগেন্দ্র বাবু তথন বাড়ী না থাকায় তদীয় বৈঠক্থানা ভাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সমূখে এক্ধা তাহা পড়িয় কেশব বাবুর 'স্থলভ সমাচার' পত্রিকা পাইয়া পড়িতে দেখিলেন, এক স্থানে লেখা রহিয়াছে,—"অন্ত বেলা ধ্বটিকা সময় দক্ষিণেশরের রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়\* বাগবাজা শ্রীযুক্ত বলরাম বস্থ মহাশয়ের বাটীতে ভক্তসহ মিলিত হইবেন 'পরমহংস' পড়িবামাত্র তাঁহার স্থানে যেন কেমন এক অপ্ প্রবল আকর্ষণ অমুভূত হইতে লাগিল এবং তাঁহাকে দেখিবা জন্ম অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি পূর্ব্বসংকল্প ভূ<sup>রি</sup> গেলেন—তাঁহার পদম্ব তাঁহাকে বেন বলপূর্বক বাগবাজারের অভিমূ লইয়া চলিল; ফিরিবার সামর্থ্য রহিল না। পরমহংসদেবের গি जाँशां नम्मय अम्यमनाक अधिकांत कतिया विनन ।

দেহ থাকা অবস্থার শ্রীশ্রীরাসকৃষ্ণ পরসহংসদেবকে 'পরসহংস সশার', বলিরা স্থাবলিত এবং 'পরসহংস রাসকৃষ্ণ সহাশর' লেখা হইত। 'শ্রীশ্রী' ও 'দেব' বোগ পর্ব কালের।

### षष्ट्रेग পরিচ্ছেদ

# कीर्डटन अपूर्व नृष्ण-नीना मर्गन।

त्मिर्वस्तिनाथ क्विजनित्मिर्म वनत्राभवावृत् वांगिर्छ छेननीछ इर्रेलन। ज्यन मक्षा छेखीर्नश्चात्र। त्मिर्यालन, व्यान्त क्वान्त क्वान्त क्वान्त व्यान्त क्वान्त क्वान्त व्यान्त व्यान व्यान्त व्यान व

জীবনে কত কীর্ত্তনীয়ার কত কীর্ত্তন ও নৃত্য দেখিয়াছেন, নিজে তাহাতে কত সময় আনন্দে বিভার হইয়াছেন; কিন্তু অন্থকার ঠাকুরের এ অদৃষ্টপূর্ব্ব নৃত্যলীলা দর্শনে তাঁহাকে যেন কে বলপূর্বক কোন্ এক অজানিত দেশে লইয়া গেল—অজ্ঞাতসারে তাঁহার সমস্ত মনপ্রাণ হরণ করিয়া আনন্দ-সাগরে ড্বাইয়া দিল! নিজ বৃদ্ধি দোষে, এমন আনন্দময় ঠাকুরের সঙ্গ হইতে এত দিন আপনাকে বিচ্ছিয় রাখিয়াছেন মনে করিয়া, দেবেন্দ্রনাথের বড় অন্থতাপ হইতে লাগিল। ঠাকুরের কাছে যাইয়া তাঁহাকে ম্থ দেখাইতে সঙ্কোচ বোধ হওয়ায়, নিভ্তে একপার্বে বিয়মাণভাবে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অনিমেষলোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

## नमाधिष्ट ठीक्त्रक अगाम।

ঠাকুর নৃত্য করিতে করিতে সহসা সমাধিস্থ হইয়া স্থির দণ্ডায়মান ইইলেন; চতুর্দ্দিক্ ইইতে ভক্তগণ দলে দলে মাইয়া তাঁহার পদ্ধ্বি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তিনি নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া

62

আছেন। দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন—এই মহা স্থযোগ, ঠাকুর কাহারও সহিত কথা কহিতেছেন না, আর এই ভিড়ের মধ্যে তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন না। এই স্থযোগেই পদধ্লি লওয়া সম্বত মনে করিয়, যেমন দেবেন্দ্রনাথ অগ্রসর হইয়া ঠাকুরের খ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিলেন।

### "নামি বে তোমার কথা প্রারই ভাবি"।

ঠাকুরও তন্মুহূর্ত্তেই, সম্নেহে দেবেন্দ্রনাথের পৃঠে হাত দিয় বলিলেন,—"কি গো কেমন আছ? এত দিন ওখান্কে যাওনি কেন? আমি যে তোমার কথা প্রায়ই ভাবি।"

ধরা পড়িয়া লজ্জাবনতবদনে দেবেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "আজে, ভাল আছি। বড় অস্থুখ করেছিল, তাই যাওয়া <sup>ঘটে</sup> উঠেনি।"

ঠাকুর পুনরায় সম্নেহে মধুর বাক্যে বলিলেন,—"এখন থেকে বেও, ওখানে যেও, কেমন, যাবে ত ?"

## এী খ্রীঠাকুরকে ছাড়িয়া থাকা আর সম্ভব হইল না।

"আজ্ঞে, যাব বৈ কি।"—বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ চুপ করি রহিলেন। যে সন্দেহ তাঁহাকে এত কাল কটু দিয়াছিল, তাহা আর চিহ্নমাত্র রহিল না। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গলাভের জন্ম প্রাণ্ট প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠিল। এখন হইতে তাঁহাকে ছাড়িয়া গাই আর সম্ভব হইল না।

पिकर्रायदा मर्त्वम। योजोबोज-अवग्रदश्म नाथाव्रग माथू भूक्रव नरहन ।

ইহার পর হইতে দেবেন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে ঠাকুরের নি<sup>র্কী</sup> দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি পরিবা<sup>র্কী</sup> লইয়া আহিরটালীয়ে নিমৃ গোঁদাইর লেনে বাস করিতেছি<sup>লেন</sup> দেবেক্দ্রনাথ জমিদারী সেরেস্তায় কার্য্য করিতেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে শনিবার-রবিবার সমান ছিল। য়াঁহারা আফিসে কার্য্য করিতেন কিংবা স্কুল-কলেজে পড়িতেন, তাঁহাদের শনি বা রবিবার ভিন্ন দক্ষিণেশ্বরে যাইবার স্থবিধা হইত না। দেবেক্দ্রনাথের সে সব ঝঞ্লাট ছিল না: সেরেস্তার কার্য্য শেষ হইলেই তাঁহার ছুটী হইত। স্থতরাং, যখনই অবকাশ পাইতেন, তখনই দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরের শ্রীচরণপ্রান্তে উপনীত হইতে পারিতেন। কতিপয় দিবস যাতায়াতের পর দেবেক্দ্রনাথের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, পরমহংসদেব সাধারণ সাধু পুক্ষম নহেন; তিনি ক্লপা করিলে মুক্তি অবশ্রম্ভাবী। এজন্ম দেবেক্দ্রনাথ তাঁহাকে মনে প্রাণে গুরুত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে মন্ত্র দিবার কোন লক্ষণই দেখাইলেন না।

### মন্ত্র লইবার চেষ্টা—ফুল ও মালাসহ গমন।

এইরপে কিছু দিন কাটিবার পর, এক দিন ঠাকুর তাঁহাকে
দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর
করিলেন, "না মশাই—মন্ত্র নেওয়া হয় নি। তবে, আমার
বড় ইচ্ছা, আপনার কাছে মস্তর নি।"

ঠাকুর তাহাতে বলিয়াছিলেন,—"কি করবো বাপু, আমি ত কাহাকেও মন্তর দেই নাই।" এ কথায় দেবেন্দ্রনাথের মনে কষ্ট ইইলেও তিনি হতাশ হইলেন না। কিছু দিন পরে তিনি এক শুভদিনে গঙ্গাস্থান এবং শুদ্ধ পট্টবন্ত্র পরিধান করিয়া, ফুল, ফুলের মালা ও তোড়া সহ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থি ত ইইলেন। মনে মনে আশা, আজ ঠাকুর নিশ্চয় তাঁহাকে মন্ত্র দিবেন।

#### "ফুলে দেবতার ও বাবুদের অধিকার"।

ফুল ও মালা দেখিয়া প্রীতির সহিত ঠাকুর বলিলেন,—"বেশ ফুল, বেশ মালা ত ! যাও, ঠাকুরদের দিয়ে এসো।"

এই কথা গুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ ক্ষুর্কচিত্তে বলিলের,—"এ মানা পাপনার জন্ম আনিয়াছি।"

শ্রীশ্রীঠাকুর দেবেন্দ্রনাথের মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন,—"ফুলে দেবতার ও বাবুদের অধিকার; তুরি আমায় কি ঠাওরাও?"

দেবেজ্রনাথ অভিমানের স্বরে বলিলেন,—"এই ছ্য়ের মধ্যে একটা মনে করেছি।"

তাঁহাকে সম্ভপ্ত করিবার জন্ম ঠাকুর একটা ছোট তোড়া নইর বলিলেন,—"আচ্ছা, আমি একটা নিচ্ছি, বাকীগুলি মায়ের <sup>ছরে</sup> দিয়ে এসো।"

অগত্যা দেবেন্দ্রনাথ তাহাই করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, বোধ হয়, আমার এখনও সময় হয় নাই। সময় এবং আবশ্যক হইলে ইনি নিশ্চিয়ই আমাকে ডাকিয়া মন্ত্র দিবেন।'- এইরূপ চিন্তা করিয়া নিজের অস্থির মনকে সান্ত্রনা দিলেন এবং ঠাকুরের শ্রীচরণে মনে মনে নিজেকে সমর্পণ করিলেন।

উক্ত. ঘটনাটী উল্লেখ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন,—"ঠাকুর আমার্ব ফুলের মালাগ্রহণে বাধা দিয়াছিলেন"। আমরাও দেখিয়াছি কেহ তাঁহার গলায় ফুলের মালা দিলে, তাঁহার বাফ্জ্ঞান ক্ষণের্কের জ্ঞু থাকিত না। পরে, তিনি ঠাকুরের নাম স্মরণ করিটে করিতে সহজাবস্থায় নামিয়া আসিতেন।

### অষ্টম পরিচ্ছেদ

### ঠাকুরকে সর্বত্ত দর্শন।

মন্ত্র লইবার প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ পরে আমাদিগকে বলিতেন,—
"আমি এই সময় ঠাকুরকে সর্বত্র দর্শন করিতাম,—রান্তায় চলিতেছি,
দেখি ঠাকুর আমার দিকে তাকাইয়া আগে আগে চলিতেছেন।
আমি দাঁড়াইলে, তিনি দাঁড়াইতেন; আমি বিশ্রাম করিতে বসিলে,
তিনিও বসিতেন।—সর্বাদাই আমার সঙ্গে ফিরিতেন। এমন
কি, আমি শৌচে গিয়াও তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতাম; প্রথম প্রথম
আমার বড় লজ্জা বোধ হইত। একদিন মা কালীকে প্রণাম
করিয়া উঠিয়া দেখি, তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।
বোধ হয়,—তিনি যে আমার সর্বাহ্ব, আমার রক্ষাকর্তা—ইহা
ব্রাইবার জন্ত ঠাকুর আমার সঙ্গছাড়া হইতেন না।"—ইহাই
কি জগদ্গুরুর প্রাণে মন্ত্রদান? সর্বত্রে ঠাকুরকে এই ভাবে
দর্শনের ফলে তাঁহার উপর দেবেন্দ্রনাথের প্রাণের টান অচল
ভাব ধারণ করিয়াছিল।

et

ele s igle tillhelybadjurin side. Dec se sjolet som gringlere et e

Control of the Contro

# নবম পরিচ্ছেদ

# শ্রীরামকৃষ্ণ-কুপালাভ ও হরিনাম সাধন।

(5668-66)

ভাবরাজ্যের সম্বন্ধ।

' ঐীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভক্তগণের সহিত ভিন্ন ভিন্ন ভাগ লীলা করিতেন। অনস্তভাবময় ঠাকুর কেন যে ঐ ভাবে তাঁহালে সহিত বিহার করিতেন, তাহা তিনিই জানিতেন। দেখা गाँउ ভাবরাজ্যে কেহ তাঁহার পুত্র, কেহ দাস, কেহ বা সখা ইত্যানি প্রথম মিলনদিন হইতে শেষকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত দৌ ভাবেই সম্বন্ধ পাতাইয়া লীলা করিয়াছেন। প্রথম প্রথম ঠাকুরের সহি নিজের যথার্থ ভাবটী কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া যদি কেই ইং ব্যতিক্রম করিয়া ফেলিতেন, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর তৎক্ষণাৎ তা मश्रमाधन कतिशा मिरा । এ मश्रस्य प्रतिखनारथेत निष्क ग्र्<sup>स</sup> কথা ( যাহা আমরাও ভনিয়াছি ) ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শি ( গুরুদাস বর্মণ) মহাশয় বাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং <sup>য়হি</sup> বহু পরে ১৩৩৩ সালের ফাল্কন মাসের 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশি হয়, আমরা তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

মহাপুরুবের সেবা দারা চিত্ত শুদ্ধির ইচ্ছা।

"\* \* \* তাঁহার মনে ইইল, মহাপুরুষের সেবা না করিতে পারি<sup>ক</sup> চিত্তভদ্ধি হয় না; যোগসাধনা করিলে কি হইবে? চিত্তভদ্ধি ব্য<sup>ত্ত্ৰী</sup> इंडेनां इंटेरित ना। जिनि यथिन पिक्तित्वस्त भूमन करत्रन, तिर्थन ह त्रांभक्षक्ष्मत्त्वत्र निक्छे एर मम्ख बन्नाठात्री वानक थारकन, छाँशात्री

#### নবম পরিচ্ছেদ

69

সেবায় রত। রামকৃষ্ণদেব যথনি শৌচে যান, তাঁহার ভক্তদের কেহনা-কেহ অমনি গাড়ুটি লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন।
দেবেন্দ্রনাথেরও ঐ প্রকার শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিবার বড়ই ইচ্ছা
দ্বিল। একদিন তিনি চুপি চুপি গুরুভাইদের নিকট ঐ ইচ্ছা
দ্বানাইলেন; এবং অপেকা করিতে লাগিলেন—কখন্ রামকৃষ্ণদেব
শৌচে গমন করেন।

#### "তোমার সঙ্গে যে আমার ওভাব লয় গো"।

"রামক্বন্ধদেব যেমন শৌচে যাইলেন, অমনি গাড়াট লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন। পঞ্চটীর কাছে যাইয়া রামক্বন্ধদেব পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, দেবেন্দ্রনাথ গাড়-গাম্ছা লইয়া আসিতেছেন। দেখিবামাত্র যেন কতই অপ্রতিভ হইয়া জিব কাটিয়া কহিলেন, "অঁয়া! তুমি কেন লিয়ে আস্ছ, তোমার সঙ্গে যে আমার ওভাব লয়, তোমার সঙ্গে যে আমার ওভাব লয়, তোমার সঙ্গে যে আমার ওভাব লয় গো।" দেবেন্দ্র রামক্বন্ধের একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত। তাঁহার সঙ্গেও তাঁহার অন্তান্ত ভক্তবৃন্দের মত জন্ম-জন্মান্তরীণ একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। রামক্বন্ধদেব দেবেন্দ্রকে দেখিয়াই তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু দেবেন্দ্র তাহা কিছুই জানেন না; স্বতরাং রামক্বন্ধদেবের কথার মর্ম্ম কিছুমাত্র ব্রিতে না পারিয়া তাঁহার হদম্ব ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, 'আমি এতই হীন যে, তোমার গাড়ু গাম্ছা বইবার অধিকারীও নই!' তাই রামক্বন্ধদেব ঐ কথাবিলামাত্র দেবেন্দ্রনাথ গাড়ুটি নামাইয়া অপরাধীর মত নিয়দৃষ্টি হইয়া দাড়াইয়া রহিলেন। রামক্বন্ধদেব আরও দ্বে চলিয়া গেলেন।

#### शक्विन्यूल शानम्य ।

"দেবেন্দ্রনাথের মনের ভাবসমূহ যেন মনের মধ্যে গুলাইয়া গেল; উনি
কেন এমন কথা বলিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; পঞ্চবটী-মূলে

26

#### মহাত্মা দেবেন্দ্ৰনাথ

বসিয়া চিস্তামগ্ন হইলেন। চিস্তা ক্রমে ধ্যানে পরিণত হইয়া তাঁহারে
নিম্পন্দ করিল।" \* \* \* — উদ্বোধন, ফাল্কন, ১০০০।

#### অন্তিত্বজ্ঞান-লোপ।

দেখিলেন, তাঁহার চক্ষ্র সমুখ হইতে সম্দয় বৃক্ষলতা, বাটী, গদ প্রভৃতি একে একে অন্তর্হিত হইয়া এক অনির্বাচনীয় স্থমহান্ অনজে মিশিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তিত্ব-জ্ঞানও লোপ পাইন। তাহার পর কি হইল বা কি রহিল, তাহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা রফি না। কতক্ষণ এই ভাবে কাটিয়াছিল, তাহা জানিতে পারেন নাই।

## "সকাল-সন্ধ্যা হাততালি দিয়ে হরিনাম করলেই হবে"।

বাছজ্ঞান ফিরিয়া আদিলে দেখিলেন, ঠাকুর প্রসন্নবদনে তাঁয়া
সম্পূথে দাঁড়াইয়া আছেন। পরে মিগ্ধ-মধুর বাক্যে বলিলেন,—"দেশ,
তোমায় কিছু কর্তে হবেক্ নি, তুমি সকালবেলা আর সন্ধ্যে-বেলা
হাততালি দিয়ে হরিনাম করো, তা হলেই হবেক্। হরিনাম চৈত্রুদের
প্রচার করেছিলেন, ইহা বড় সিদ্ধ নাম। আর এখান্কে আনাগোন
করলে সব হয়ে য়াবেক্।" ঠাকুরের প্রসন্ধ বদন দেখিয়া ও আশাসবাণ
শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ ব্রিলেন, দয়ায়য় ঠাকুর তাঁর সকল ভার লইয়াছিলেন
আর তাঁর কোন ভয় বা ভাবনা নাই। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন
ঠাকুরের ক্রপায় সেই দিন তাঁহার প্রথম ব্রন্ধ-দর্শন হয়।

"\* \* \* ইতঃপূর্ব্বে তিনি একদিন, দেবেন্দ্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়ার্ছেন কি-না জিজ্ঞাসা করিলে দেবেন্দ্র বলিয়াছিলেন, "না মোশাই, মস্তর নেপ্র হয় নি। তবে আমার বড়ই ইচ্ছা বে, আপনার কাছে মস্তর নি। রামক্বফদেব তাহাতে অসম্বতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেবেন্দ্র ভাবিয়াছিলেন যে, দীক্ষা দিতে পরমহংসদেব নারাজ, হয় ভো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

कित त्म क्रभानात्व अञ्चर्यक । এখন आवात भाष्ट्र नहें यो याहेवात्र काल याहा कितलन, जाहात्व आभनात्क आंत्रध होन जावित्व नाभित्तन । आवात अथन याहा किहितन, जाहात्व मत्नत्र क्वकिं। कहे एत हहें प्र हहें प्र अथे आयं छ हहेत्न ; कि उपाभाति कि, "आमात मत्म व्यामात्र अञ्चाव नय", अ कथात छेत्म छहे वा कि, कि हूहे यूँ किया भाहेत्वन ना । मत्नत्र मत्या आंत्र कान अकात व्यामाभाष्ट्र हहेत् ना । "मकान मन्ता हित-नाम कितलहे हहेत्"—अहे कथात्र जाहात्र देश्य आमिन । तम पिन आंत्र अथिक क्वान्य वित्या कथात्र विवाय कथात्र जाहात्र देश्य आमिन । तम पिन आंत्र अथिक क्वान्य वित्या नहें या आवात्म अञ्चान हहेत्वन । जमवि जिन मकान-मन्त्रा हाञ्जानि पिया हिताम करत्रन आंत्र तामक्रक्ष्रपाद्वत मन्त्रीन हहे या जाहात्र छे अञ्चान कर्त्वन आंत्र तामक्रक्ष्रपाद्वत मन्त्रीन हहे या जाहात्र क्षिण्य हहे या यात्र वामक्रक्ष्रपाद्वत मन्त्रीन हो वास्त्र अभित्र वित्या वास्त्र वास्त्र आंत्र वास्त्र वास्त्र

#### "আস্ছো-যাচ্ছো, তা কি বুঝলে ?"

একদিন রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিলেন, "হাঁগা, তুমি যে এখানকে আসছো-ষাচ্ছো, তা কি ব্ৰলে? কি হোল?" দেবেন্দ্ৰ একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তা মোশাই, এমন কিছু বিশেষ তো ব্ৰতে পারছি নি, তবে ধর্মসম্বন্ধে কি ঈশ্বরসম্বন্ধে জানবার জন্মে আর অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না, আর মনটাও তেমন হাঁক্-পাক করে না।" রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তুমি অনেক করেছ বটে, কিন্তু"— তুই হাতের অন্তুলিতে অন্তুলি বন্ধ করিয়া দেবেন্দ্রকে

26

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

বসিয়া চিস্তামগ্ন হইলেন। চিস্তা ক্রমে ধ্যানে পরিণত হইয়া তাঁহারে
নিম্পন্দ করিল।" \* \* \* — উদ্বোধন, ফাল্কন, ১৩৩০।

#### অন্তিত্জান-লোপ।

দেখিলেন, তাঁহার চক্ষর সমুখ হইতে সমৃদয় বৃক্ষলতা, বাটী, গদ প্রভৃতি একে একে অন্তর্হিত হইয়া এক অনির্বাচনীয় স্থমহান্ অনঞ্ মিশিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তিত্ব-জ্ঞানও লোপ পাইন তাহার পর কি হইল বা কি রহিল, তাহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা রফি না। কতক্ষণ এই ভাবে কাটিয়াছিল, তাহা জানিতে পাত্নে নাই।

"সকাল-সন্ধ্যা হাততালি দিয়ে হরিনাম করলেই হবে"।

বাহজান ফিরিয়া আদিলে দেখিলেন, ঠাকুর প্রসন্নবদনে তাঁহার সম্পূথে দাঁড়াইয়া আছেন। পরে স্লিগ্ধ-মধুর বাক্যে বলিলেন,—"দেশ তোমায় কিছু কর্তে হবেক্ নি, তুমি সকালবেলা আর সংদ্যা-বেলা হাততালি দিয়ে হরিনাম করো, তা হলেই হবেক্। হরিনাম চৈতক্তমের প্রচার করেছিলেন, ইহা বড় সিদ্ধ নাম। আর এখান্কে আনাগোনা করলে সব হয়ে যাবেক্।" ঠাকুরের প্রসন্ন বদন দেখিয়া ও আশাসবাণ শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ ব্রিলেন, দয়াময় ঠাকুর তাঁর সকল ভার লইয়াছিল, আর তাঁর কোন ভয় বা ভাবনা নাই। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন ঠাকুরের রূপায় সেই দিন তাঁহার প্রথম ব্রন্ধ-দর্শন হয়।

"\* \* \* ইতঃপূর্ব্বে তিনি একদিন, দেবেন্দ্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়ার্ছেন কি-না জিজ্ঞাসা করিলে দেবেন্দ্র বলিয়াছিলেন, "না মোশাই, মন্তর নেপ্রা হয় নি। তবে আমার বড়ই ইচ্ছা যে, আপনার কাছে মন্তর নি। রামক্রফদেব তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার্ছে দেবেন্দ্র ভাবিয়াছিলেন যে, দীক্ষা দিতে পরমহংসদেব নারাজ, হয় ভা তিনি সে কপালাভে অন্থপ্ত । এখন আবার গাড়ু লইয়া যাইবার কালে যাহা করিলেন, তাহাতে আপনাকে আরও হীন ভাবিতে লাগিলেন। আবার এখন যাহা কহিলেন, তাহাতে মনের কতকটা কট দ্র হইয়া যেন একটু আশ্বন্ত হইলেন; কিন্তু ব্যাপারটা কি, "আমার সঙ্গে তোমার ওভাব লয়", এ কথার উদ্দেশ্যই বা কি, কিছুই শুঁজিয়া পাইলেন না। মনের মধ্যে আর কোন প্রকার তোলাপাড়া হইল না। "সকাল সন্ধ্যা হরি-নাম করিলেই হইবে"—এই কথায় তাঁহার ধৈর্য্য আসিল। সে দিন আর অধিক কোনও বিশেষ কথাবার্ত্তা হইল না, সন্ধ্যার প্রাক্তালেই রামক্রম্পদেবের নিকট বিদায় লইয়া আবাসে প্রত্যাগত হইলেন। তদবধি তিনি সকাল-সন্ধ্যা হাততালি দিয়া হরিনাম করেন আর রামক্রম্পদেবের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার উপস্থিতিতে যে প্রকার শান্তি অন্থভব করেন, তদ্রপ আনন্দে তাঁহার দেহ-মন পরিপূর্ণ হইয়া যায়। দেবেক্রনাথ রামক্রম্পদেবের আদর-যত্ম পাইয়া ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাইতে আরম্ভ করিলেন। রামক্রম্পদেবের প্রতি তাঁহার ভালবাসা দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

### "আসছো-বাচ্ছো, তা কি বুঝলে ?"

একদিন রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিলেন, "হাঁগা, তুমি যে এখানকে আসছো-যাচ্ছো, তা কি ব্ৰলে? কি হোল?" দেবেন্দ্ৰ একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তা মোশাই, এমন কিছু বিশেষ তো ব্ৰতে পারছি নি, তবে ধর্মসম্বন্ধে কি ঈশ্বরসম্বন্ধে জানবার জন্মে আর অন্ত কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না, আর মনটাও তেমন হাঁক্-পাক করে না।" রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তুমি অনেক করেছ বটে, কিন্তু"— তুই হাতের অন্ত্লিতে অন্ত্লি বন্ধ করিয়া দেবেন্দ্রকে

40

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

দেখাইয়া কহিলেন,—"কিন্তু খাপে খাপে লাগে নি। গ জান, যে ঘরের যে।" —উদ্বোধন, ফাল্কন ১৩ঃ

#### হরিনাম জপ।

সরল-বিশ্বাদী দেবেন্দ্রনাথ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঠাকুরের ফ্রমত হরিনাম করিতে আরম্ভ করিলেন। এক নির্জ্জন গৃহে ব্যি
আনবরত জপ করিতে লাগিলেন। এই সময় ঠাকুর বার্লিঃ
এটেরে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। স্থতরাং সময়ের কোন মা
ছিল না। দিবা-রাত্র জপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঘরে কায়া
প্রবেশের অধিকার ছিল না। আহারের সময় তাঁহার ছ
আহার্য্য একবারমাত্র রাধিয়া আদা হইত।

#### ধাান-জপ অস্থিমজ্জাগত।

হরিনাম-জপ তাঁহার এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িলেও মৃথ হইতে 'হরি হরি' ধ্বনি বার্টি হইত। ইহা দেখিয়া তাঁহার মাতৃল হরিশ্চন্দ্র বলিয়াছিল "তৃমি কি রাত্রে ঘুমাও না ? ষথনই ঘুম ভাঙ্গে, তথনি ভর্নি পাই, তৃমি 'হরি হরি' করিতেছ।" ধ্যান-জপ এই সময়ে তাঁই অস্থিমজ্জাগত হইয়াছিল এবং জনেক আশ্চর্য্য দর্শনাদিও হইত।

## शानावञ्चाय पर्ननापि।

একদিন ধ্যানাবস্থায় দৈখিলেন, কতকগুলি দ্রীলোক সাদা বা পরিয়া তিলক কাটিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল একে একে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। এই অভ্ত-দর্শনের ব্রিতে না পারিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই বিষয় জানাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

ঠাকুর বলিলেন,—"উহারা অবিভার সহচরী, তোমাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিয়াছে, এখন হইতে তোমার অবিভা-ধ্বংস হইল।"

### (मर रहेरा शृथक्।

আর একদিন দেখেন, তাঁহার দেহ পতিত রহিয়াছে, তিনি দেহ হইতে পৃথক হইয়া, পা হইতে মন্তকের কেশ পর্যন্ত সমন্ত নিরীক্ষণ করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে হইল—দেহত্যাগ ঘটিয়াছে। দেহত্যাগের কথা মনে উদয় হওয়াতে অত্যন্ত তৃঃথ হইল এবং দক্ষে সঙ্গে শরীর কাঁপিয়া উঠিল। তৎপরে তিনি পূর্ববাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

নিজের এই অবস্থা বর্ণনা করিতে করিতে তিনি বলিতেন,— "তথনও আমার বাসনা ক্ষয় হয় নাই। তাই পুনঃ দেহে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল।"

#### জপ করিতে করিতে উন্মাদের মত।

জপ করিতে করিতে পুলকাদি সান্তিক দেহ-বিকার তাঁহার প্রকাশ পাইত। কথিত আছে, এই সময়ে তিনি একরপ উন্নাদের মত হইয়া গিয়াছিলেন। বিষয়ীর সংস্পর্শ আদৌ সন্থ করিতে পারিতেন না, আজীয়-স্বজনকে কালসর্পবং মনে হইত এবং সংসার তাঁহার নিকট অন্ধকৃপ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তগণের সন্ধ তাঁহার প্রাণে শান্তি আনিয়া দিত। কোন গুরু-আতা তাঁহাকে দেখিতে আসিলে তিনি আনদেদ অধীর হইয়া পড়িতেন। এবং তাঁহাদের সহিত কেবল ঠাকুরের কথা কহিতেন। পাছে তিনি সত্বর চলিয়া যান, এই ভয়ে দেবেজ্রনাথ তাঁহার কাপড় ধরিয়া থাকিতেন। চলিয়া গেলে অন্থির হইয়া ক্রন্দন করিতেন।

### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

"मा. अरक अंख मिन् मां।"

ঠাকুর এক দিন দৈবেন্দ্র সম্বন্ধে জগন্মাতাকে সম্বোধন করি বিনিয়ছিলেন,—"মা, ওকে এত দিস্ না। আহা, ও ছা'পোষা রোদ ওর মৃথ চাহিয়া অনেকগুলি রহিয়াছে।" ইহার পর হইতে দেবেন্দ্রনা ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিলেন এবং অনেক দিনের পর ঠাকুরে নিকট গমন করিলেন। ঠাকুর অস্পষ্ট ভাষায় কি বলিতে বিলঃ তাহার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়াছিলেন; তাহার পর হইতে দেবেন্দ্রনামে মন বাহ্য-জগতে ফিরিয়া আসিল এবং তিনি সংসারে কার্য্য করিঃ সমর্থ হইলেন।

### সংসার বাসনা প্রবল—জমীদারী সেরান্তার কার্যা গ্রহণ।

এই সমরের কথা শ্বরণ করিয়। দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন,—"আই অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া লোকে যে অবস্থা পায় না, ঠাকুরে কপায় অতি অল্পসময়ের মধ্যে আমি সেই অবস্থা লাভ করিছিলাম। কিন্তু সংসার-বাসনা এত প্রবল যে, সাধ্য-সাধনা করিছিলামার সেই অবস্থা হইতে নামিয়া আসিতে হইল।"

প্রকৃতিস্থ দেবেন্দ্রনাথের মনে সংসার-কর্ত্তব্যের ভাবনা আর্ফা উদয় হইল। তিনি কর্মের সন্ধান করিতে লাগিলেন এবং অবিলা যজ্ঞেশ্বর বাব্র জমিদারী সেরেস্ডায় একটী কার্য্য পাইলেন।

હર

# দশম পরিচ্ছেদ

গুরু-ভ্রাতৃগণের সহিত মধুর মিলন। (বাংব্দা ১২৯২—ইং ১৮৮৫)

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে করিতে দেবেক্সনাথের সহিত তাঁহার গুরু-ভ্রাত্গণের ক্রমশঃ আলাপ হইতে লাগিল। ঠাকুরও তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেন। ১৮৮৪ খুটান্দে দেবেক্সনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। তৎপূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রন্ধানন্দ, স্বামী ব্রন্ধানন্দ, প্রতিক্রমার ভক্তগণ এবং মহাত্মা রামচন্দ্র ও শ্রীষ্ত মহেক্সনাথ গুপ্ত মহাশম প্রভৃতি গৃহী ভক্তগণ ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্বামীজি, রাখাল মহারাজ ও রামবার্ প্রভৃতির সহিত দেবেজ্রনাথের পূর্ব-পরিচয় ছিল। ঠাকুরের নিকট আসিয়া তাঁহাদের পুনমিলন আরও মধুর হইল।

#### অভেদানন্দজির সহিত সাক্ষাং।

স্বামী অভেদানন্দজির বাটার সন্নিকটে দেবেন্দ্রনাথ বাস করিতেন।
স্বামী অভেদানন্দজির সঙ্গে প্রথম-মিলন-দিনে ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—
"তোমাদের পাড়ায় দেবেন্দ্র থাকে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করো, সে বড়
প্রেমিক ভক্ত লোক। দেবেন্ কেমন শ্রীক্তকৈর গান বেঁধেছে শুনো"।

স্বামী আভেদানন্দজ্জির মূথে আমরা শুনিয়াছি, তিনি ঠাকুরের কথায় সেই দিন রাত্রে দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং দেবেন্দ্রনাথের স্বহস্তে অঙ্কিত একখানা কৃষ্ণ-মৃত্তি দর্শন করেন। তৎপরে তাঁহার রচিত শ্রীকৃষ্ণরূপ বর্ণনার—

"খ্যামল স্থলর রূপ মনোহর. কে তুমি হাদর-মাঝে।"

গানটা শ্রবণ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ইহা নিজে গান করিত্তে

করিতে ভাবস্থ হইয়াছিলেন। আপন লাতুপ্পুল্রী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমানে

ভাহা শিথিতে বলিয়াছিলেন। আমরা সম্পূর্ণ গানটা ভাঁহার

নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

ঠাকুরের নিকট বাইতে গিরিশচক্রকে অনুরোধ।

দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা, তাঁহার পরিচিত ব্যক্তি সকলেই ঠাকুরে কপা লাভ করেন। মহাত্মা রামচন্দ্রের সিমলা, মধু রায়ের গলির বাটীরে উৎসব-সময়ে গিরিশচন্দ্র ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। উৎসবারে প্রত্যাবর্ত্তনকালে দেবেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে গমন করেন এক তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট বাইবার জন্ম বিশেষ করিন অহরোধ করেন।

#### "ভাব হয় ত দেখি।"

একদিন দেবেন্দ্রনাথ অক্টান্ত ভক্তগণসহ ঠাকুরের শ্রীমৃষ্টিনিংসত মধুর বাণী শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময়ে ঠাকুর ভক্তগণের প্রতি সম্মেহে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তোমাদের কাহারও কাহারণ ভাব হয় ত আমি দেখি।" ঠাকুরের এই কথার তিন চারি দিন পর্যে দেবেন্দ্রনাথ, লাট্টুমহারাজ (স্বামী অভ্যানন্দ) প্রভৃতি ভক্তগণের দ্বিদা ভাব হইতে লাগিল; বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কথা বা গান হইন্দ্রিকার বৃন্দাবনলীলা শ্রবণ করিলে দেবেন্দ্রনাথ আত্মসংবরণ করিছে পারিতেন না।

प्रतिशिष्टि १ · शृंष्ठी खडेता ।

### দশম পরিচ্ছেদ

40

#### ৰ্বকের সংসার-ত্যাগ।

ঠাকুর বাব্দিগের এষ্টেটে কর্ম করিবার কালে তদ্বংশীয় একটী যুবক ভক্তের সহিত দেবেন্দ্রনাথের শ্রীরামক্বফপ্রসঙ্গে অনেক কথা-বার্ত্তা চলিত। একদিন উক্ত যুবকটীকে লইয়া দেবেন্দ্রনাথ শ্রীরামক্বফ-দেবের নিকট দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। সেখানে যাইয়া ভগবদ্বিষয়ক মধ্র সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে দেবেন্দ্রনাথ ভাবস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার এই ভাবাবিষ্ট অবস্থা দেখিয়া যুবক বিশ্বয়ায়িত হইলেন এবং বাটী আসিয়া সকলকে 'মুন্সী মহাশয়ের' \* এই ভাবাবেশের কথা বলিতে লাগিলেন। শ্রীরামক্বফদেবকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার বৈরাগ্যপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া এই যুবকের বৈরাগ্য উদর হইল এবং একদিন সকলের অক্তাতসারে সংসার ত্যাগ করিয়া টিরকালের মত নিরুদ্ধেশ হইলেন।

## অক্ষর মাষ্ট্রার ৷ 🕜

এই সময়ে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়, যে ঠাকুর বাবুদিগের বাড়ীতে দেবেন্দ্রনাথ কার্য্য করিতেন সেথানে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন এবং ঐ বাড়ীর একটী গৃহে বাস করিতেন। দেবেন্দ্রনাথও তথন ঐ বাটীর অপর একটী গৃহে থাকিয়া রাত্রে সাধন-ভজন করিতেন। বাল্যকাল হইতে অক্ষয় মাষ্টার মহাশয়ের শ্রীকৃষ্ণে সথ্য-ভাব ছিল; নিজেকে কৃষ্ণের সহচর জ্ঞান করিতেন। কৃষ্ণদর্শন-লালসায় কুল-জ্বর্কর নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গঙ্গাতীরে বহু দিন জ্বপ-তপ্র

দেবেন্দ্রনাথকে তাঁহারা 'মৃদ্রী মহাশয়' বলিয়া ভাকিতেন।

40

# মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

करतन । यथन प्रिथलन, क्रक्षमर्यन ভाগ্যে ঘটिल ना, जथन जिनि धर्का প্রেন । ব্বন নোবলার ব্বক-ভক্তার সহিত দেবেজনার ব্ব প্রেনজ ঠাক্রবংশীয় যুবক-ভক্তার সহিত দেবেজনার পরমহংসদেব সম্বন্ধে নানার্গ আলোচনা করিতে শুনিয়া চ भटन ভাবিলেন, 'यि एएटवनवावू मधा कतिया आमाटक भवमश्री **एएटवर्ज निक्छे नहेंग्रा यान, छाहा हहेटन ट्वांथ हम्, बा** यत्नावामना भूर्व इटेर्ड भारत ।' এटेक्नभ नाम कतिया, ज्यक्त मी তথন কিছু বলিলেন না; দেবেক্সনাথকে সম্ভুষ্ট করিবার জন্ম জা অজ্ঞাতে তামাক সাজিয়া, টীকাটী ভাল করিয়া ধরাইয়া দি দেবেজনাথের শয়া হইতে উঠিবার পূর্বে নিত্য যথাস্থানে বাং আসিতে লাগিলেন।

অক্ষ্য মাষ্টার সহ ঠাকুরের নিকট গমন।

প্রত্যহ প্রভাষে অ্যাচিত স্থান্ধী-তামাক-সঞ্জিত কলিকা প্রিদ্ এবং ব্যাপারটীর রহস্ভোদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া দেবের ব একদিন ভোর হইবারু পূর্বে জাগিয়। থাকিয়া অক্ষয় <sup>মাটা</sup>ই কার্য্য দেখিতে পান। কারণ জিজ্ঞাসা করায়, অক্ষয় গ্রী তাঁহাকে পরমহংসদেবের নিকট লইয়া যাইবার জগু প্রার্থনা জানান। দেবেন্দ্রনাথ স্বীকৃত হইয়া একদিন ঠাকুরের <sup>বি</sup> তাঁহাকে লইয়া গেলেন। প্রথম দর্শনে ঠাকুর অক্ষয় মান্তারকে কোন করিলেন না। ইহার পর তিনি কখনও একাকী, ক<sup>খন6</sup> দেবেন্দ্রনাথের সহিত ঠাকুরের নিকট যাতায়াত আরম্ভ <sup>ক্রি</sup> কিন্তু ঠাকুরকে নিজে মৃথ ফুটিয়া কোন দিন কোন কথা সাহস করিতেন না।

অক্ষর মাষ্টারের কৃপা-লাভ।

এইরপে কিছু দিন যাতায়াতের পরও যখন দেখিবেন। তাঁহাকে কোন কথা বলেন না, তখন অক্ষম মান্তার উদ্বিগ <sup>হইরা</sup>

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

যাহাতে তাঁহাকে রুপা করেন, সেইরূপ অমুরোধ করিতে দেবেন্দ্রনাথকে ্ধরিয়া বসিলেন। দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয় মাষ্টার মহাশয়ের কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট নিবেদন করাতে ঠাকুর বলিলেন,—"আমি আর কি বলিব, তুমি ষাহা হয়, বলিয়া দিও।" ঠাকুরের বাক্যে অক্ষয় মাষ্টার দেবেন্দ্রনাথকে নিছুতেই ছাড়েন না দেখিয়া, দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'হরিনাম' করিতে বলেন। দেবেজনাথের কথামত অক্ষয় মান্তার মহাশয় ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত ব্যাকুলভাবে হরিনাম করিতে আরম্ভ করেন এবং <sup>নি</sup>শরে ঠাকুরের রুপা-লাভে ধন্ম হন।

অক্র মাষ্টারের পুঁখি লেখা।

উত্তরকালে দেবেন্দ্রনাথের "আজ্ঞায়" অক্ষয় মাষ্ট্রার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" লিখিতে আরম্ভ করেন এবং যখন যতটুকু লিখিতেন, প্রত্যহ দিবেন্দ্রনাথের নিকট আসিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন এবং সংশোধন করি-জার প্রয়োজন হইলে করিয়া লইতেন। "শ্রীশ্রীরামক্বফ-পূঁথিতে" অক্ষয় ি তার মহাশয় দেবেক্রনাথ সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া পিয়াছেন, শীমরা নিয়ে তাহার কিয়দংশমাত্র এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিলাম। 1

"প্রথমতঃ গুরুরূপে দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ। যাঁহার রূপায় হইল প্রভু-দর্শন ॥ লীলা-গীতি গ্রন্থারম্ভ তাঁহার আজ্ঞায়। কিঙ্কর জন্মের মত বিকে তাঁর পায়॥"

"প্রভূ-পদে অন্তর্নক্ত, দেবেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-ভক্ত,

16

16

78

FIF 1

i, i

d, j

অন্তরন্ধ প্রভুর আমার। সখী-ভাব বলবতী, শ্রীক্লফে বুবেন পতি, ভারতী শুনহ চমৎকার ॥

40

### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

প

DC

ক

ঠা

বিং

কৰি

नरि

প্ৰব

তাঁঃ

কিছু

CHC

那

गांडे

স্বভাব সংরক্ষা করা, প্রভুর প্রকৃতি-ধারা, আগা-গোড়া প্রত্যক্ষ লীলায়। তাই, দেবেন্দ্রসনে, সঙ্কেত নয়ন-কোণে, রসভাষ কথায় কথায়॥"

"রহশু কি বুঝা যায়, ব্রজগোপী নর কায়,
লয়ে শিরে ভাবের পশরা।
অবতীর্ণ প্রভু সনে, লীলাঙ্গনে ধরাধামে,
কৃষ্ণ-প্রেমে চিন্ত মাতোয়ারা॥
অধমে সদয় হয়ে, চরংণ আশ্রম দিয়ে,
লইয়া গেলেন যেই জন।
যেইখানে গুণমনি, অনন্ত অখিল-স্বামী,
এই সেই দেবেন্দ্র-ব্রাহ্মণ॥
কিঞ্নণা করিয়া যার, হইবেন কর্নধার,
জ্ব তার কৃষ্ণ-দর্শন॥"

অনেককে ঠাকুরের নিকট লইয়া যাইতেন।

পরের ত্বংখ দেখিলে দেবেন্দ্রনাথের প্রাণ কাঁদিয়া ব সংসারসম্ভপ্ত ব্যক্তিগণের ত্বংখ লাঘব করিবার নিমিত তিনি হইতেন। নিজের পূর্ববাবস্থা স্মরণ করিয়া তিনি ব্রিশ্রী দর্শন-পিপাস্থ পরিচিত অপরিচিত সকলকেই ঠাকুরের নির্কা যাইতে এবং প্রয়োজন হইলে কাহারও কাহারও নিমিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

#### দশম পরিচ্ছেদ

42

ক্নপালাভের জন্ম তাঁহাকে বিশেষভাবে অমুরোধ করিভেও কখন পশ্চাৎপদ হইতেন না।

## মাতুল হরিশ মুস্তফীর কৃপালাভ।

তাঁহার মাতৃল হরিশ্চন্দ্র মৃস্তফী মহাশয় পূর্ব্বে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সমাজে বহুকাল গমনাগমন করিয়াও কোনরূপ শান্তিলাভ
করিতে না পারায়, তিনি তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট লইয়া যান।
ঠাকুরও তাঁহাকে কুপা করেন।

#### বিহারী ত্রাহ্মণের কুপালাভ।

এই সময়ে বীরভ্য জেলান্থিত "বাহিরী" গ্রাম-নিবাসী বিহারী নামক এক দরিদ্র বাহ্মণযুবক কর্মের সন্ধানে কলিকাতায় আসিয়া বড় বিপন্ন হন। ঘটনাক্রমে দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বিহারী-প্রমুখাৎ তাঁহার সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ সমত্বে নিজ পরিবারের লোক জ্ঞানে তাঁহাকে বাটীতে রাথিয়া একটী কর্ম্মের সন্ধান করিয়া দেন এবং কিছু কাল পরে তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট লইয়া যান। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে কুপা করিতে অন্থ্রোধ করিলে ঠাকুর ভাঁহাকে কুপা করেন। 'প্রভূ'কে তাঁহার অন্থ্রোধ রক্ষা করিতে দেখিয়া অক্ষয় মান্তার মহাশয় তাঁহার পুঁথিতে লিখিয়াছেন—

"ষচক্ষে লীলার হাটে কৈছু দরশন। প্রভু রাজী তথা যথা দেবেক্স বান্ধণ॥"

The same all a

in dan pedik 12 mpi meta. Sebagai pengabahan telipak

# একাদশ পরিচ্ছেদ

# শ্রীশ্রীরামক্বঞ্চদেবের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগে দেবেন্দ্রনাথের সন্দেহ ও পরীক্ষা।

ঠাকুরসিদ্ধাই পছন্দ করিতেন না।

অষ্টসিদ্ধির উপর ঠাকুরের বড় ঘুণা ছিল। সর্বাশক্তিমান্ ই তিনি একেবারে ঐশ্বর্য্যের নাম-গন্ধও রাথেন নাই। অলোকিবর্দ কলাপ বা যোগৈশর্য্য দেখাইয়া লোককে চমৎকৃত করা, তিনি দে পছন্দ করিতেন না। তথাপি ভক্তগণের মঙ্গলের জন্ম, জাঁ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এবং তাঁহাদের সন্দেহ দূরীকরণার্ধ। মধ্যে তাঁহাকে শক্তির খেলাও দেখাইতে হইত।

## ঠাকুরের কার্য্যকলাপ কি প্রকৃত ?

ভক্তগণ দেখিয়াছেন, ইচ্ছাময় ঠাকুর কেবল দর্শন-স্পর্শনে দি
আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা কত 
দি
দিখিয়াছেন, ইচ্ছাময় ঠাকুর যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই
তাঁহারা তাঁহার অলোকিক ত্যাগ, বৈরাগ্য, অমাম্বর্ষিক
সর্বাদা দেখিতেন বটে, কিন্তু দেখিয়াও মনের ধর্ম্ম যে সংশ্র,
হাত এড়াইতে পারিতেন না। সেই জন্য সময় সময় তাঁহানি
প্রশ্ন উঠিত,—'ঠাকুরের সমন্ত কাধ্যকলাপ কি প্রকৃত ?'

ইহারই ফলে ভক্তগণ কখন ঠাকুরকে ভগবান্ জ্ঞান <sup>র্বা</sup> আবার কখনও বা সাধারণ মানব বলিয়া সন্দেহ ক্রি<sup>ত্রে</sup> তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। দেবেন্দ্রনাথের মনেও সন্দেহ মধ্যে মধ্যে আসিয়া উদয় হইত। তাঁহার কথিত ঠাকুরকে পরীক্ষা করার তুইটী ঘটনা এথানে আমারা উল্লেখ করিতেছি।

অনেকবার দেবেন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন, ঠাকুর টাকা স্পর্শ করিতে পারেন নাই। আরও তাঁহার শোনা ছিল, ধাতুদ্রব্য-স্পর্দে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যন্দ বিক্বত ভাবাপন্ন হইত এবং দেহের যন্ত্রণা হইত। তথাপি এ বিষয়ে ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দেবেন্দ্রনাথের আবার ইচ্ছা হইল, এবং স্থযোগও মিলিল।

দেবেক্রনাথ তোষকের তলায় ছু'জানি রাখিরা দেন।

একদিন তিনি দক্ষিণেশরে ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত হইয়া
দেখিলেন, ঘরে কেহই নাই; অমনি তিনি চুপে চুপে একটা রূপার
ছ'আনি, ঠাকুরের বসিবার ছোট খাটের তোষকের কোণ তুলিয়া,
তাহার তলায় রাখিয়া দিলেন। ঠাকুর ৺কালীমন্দিরে গিয়াছিলেন,
একটু পরেই তথা হইতে ঘরে আসিয়া ছোট খাটটার উপর বসিতে
গেলেন, পারিলেন না। বারত্রয় এরূপ চেষ্টা করিয়াও যথন কিছুতেই
শয়া স্পর্শ করিতে পারিলেন না, তথন নীচে মাছরে উপবিষ্ট দেবেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"হাাগা, এমন হচ্ছে কেন? আমি
বিছানা ছুঁতে পারছি না কেন?"

### "কি আমায় বিড়ে দেখছ ?"

ঠাকুরের ভাব দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ লজ্জায় শ্রিয়মাণ হইয়া শয়্যাতল হইতে ছ'আনিটা বাহির করিয়া লইলেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে শয়্যায় উপবেশন করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে বলিলে "কি, আমায় বিড়ে দেখ্ছ নাকি? তা বেশ, বেশ।" দেবেন্দ্রনাথ অধ্যাধদান ছিপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর ভক্তগণের সন্দেহ অপনোদনের জ্বত অয়ানবদনে সকল প্রকার পরীক্ষা দিতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন।

#### একজন খ্রীলোকের প্রতি আন্তরিক টান।

"একদিন দক্ষিণেশ্বরে ষাইয়া নানা কথাবার্ত্তার পর রামক্ত্রন্ত্ব হঠাৎ একটু বিমর্থ ভাবাপন্ন হইয়া দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "জম্বের্ড জন্মে মনটা কেমন করছে। তাকে অনেক দিন দেখি নি।" রামক্ত্রু দেব যাঁহার নাম করিলেন, তিনি একজন স্ত্রীলোক। রামক্তর্ত্ব একজন স্ত্রীলোকের প্রতি এত আন্তরিক টান দেখিয়া তাঁহার ফ্রনানা প্রকার সন্দেহের উদ্য হইল।

## রামকৃঞ্চদেব দেবেন্দ্রনাথকে রসগোলা খাওয়াইলেন।

এই ঘটনার ছই চারিদিন পরে মজুমদার মহাশয় দক্ষিণের একলা বিসয়া রাময়য়য়দেবের সহিত কথাবার্তা কহিতেছেন, এফ সময় একটু ক্ষ্মা বোধ হওয়ায় রাময়য়য়দেব রামলালকে কিছু থারা আনিতে বলিলেন। রামলাল একজন ভক্ত প্রেরিত কতকর্তার রসগোলা আনিলেন। রাময়য়য়দেব তাহা হইতে আপনি একট বাইয়া, একটি রসগোলা মজুমদার মহাশয়ের হাতে দিয়া থাইটে অয়রোধ করিলেন। সেটি থাওয়া হইলে আর একটি, তার পর আর একটি; এইরূপে অনেকগুলি রসগোলা থাওয়াইলেন। তার পাবলিলেন, "এ কে দিয়েছে জান?—অমুক দিয়েছে, সে (নিজ বর্মিণ অয়ুলি নির্দেশু, করিয়া) এথানকে বড় ভালবাসে।"

বি ্থির সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। থাইতে থাইছে 
প্রের সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। থাইতে থাইছে
প্রের সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। রামক্ষ্ণে
আবার কহিলেন, "সে বেশ লোক; খনও না—থাও, আরও গোট কতক থাও"—এই বলিয়া আরও ক্ষেকটি রসগোলা থাওয়াইলেন।

#### प्रतिस्त्रनार्थत्र मत्नर् ७ थार्गत्र होन ।

দেবেন্দ্রনাথের মনে সন্দেহ হইল বটে, কিন্তু রামক্তফের প্রতি প্রাণের টান কমিল না, বরং ষেমন মাঝিরা কাদায় লগিটা পুঁতিবার জন্ত নাড়া দের এবং নাড়া দিতে দিতে তাহা এমন দৃঢ় হইয়া বিসিয়া য়ায় যে আর নাড়া যায় না, তেমনি তাঁহার মনের টান সন্দেহরূপ নাড়ায় আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল। এইরূপে যত্ন পূর্বক রামক্রফদেব তাঁহাকে অনেকগুলি রসগোল্লা খাওয়াইয়া, ইতস্ততঃ পায়চারী করিতে লাগিলেন। আবার একটু পরে দেবেন্দ্রের নিকট আর্সিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "হাঁগা, তুমি আমাকে একটি টাকা দিবে ? গাড়ী না হলে যেতেও পারি না, আবার গাড়ী করে গেলে তার ছেলে গাড়ী ভাড়া দিতে মনে বড় কন্ত করে। তাই তোমার কাছকে চাইছি। দিবে ?"

দেবেন্দ্রের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইতে লাগিল, কিন্তু কহিলেন, "তা দেব, তার আর কি।"

রামক্রম্বদেব একটু হাসিয়া বলিলেন, "না তা লয়, বল যে আবার লিবে ? আবার লিবে তো ?"

দেবেন্দ্র হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তা বেশ মোশাই দেবেন, নেব।,,
দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে টাকা ছিল, তিনি তখনই তাহা বাহির করিলেন;
রামকৃষ্ণদেব রামলালকে টাকাটি লইতে বলিলেন ও কলিকাতায় যাইবার
জন্ম গাড়ী আনাইতে আজ্ঞা দিলেন।

## ব্যাপারটা কি জানিতে হইবে।

শ্রীরামক্বফদেব অছাই সেই লোককে দেখিতে যাইবেন। দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "তুমিও যাবে ?"

দেবেন্দ্রনাথের স্থবিধা হইল, ব্যাপারটা কি জানিতে হইবে, ছা বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, যাব।" সেদিন মহেন্দ্রনাথও রামক্বঞ্চদেবের নির্বামক্বর্জদেব কলিকাতার চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে করন্ধা প্রত্যেক দেবালরের প্রতি প্রণাম করিতেছেন; বারাগুার বেশ্বাল্য প্রণাম করিতেছেন; মসজিদ দেবি প্রণাম করিতেছেন; মসজিদ দেবি প্রণাম করিতেছেন; আবার মদের দোকান দেখিয়া, "মা আনক্রে প্রথানও কত লোককে আনন্দ দিচ্ছেন"—বলিয়া প্রণাম করিতেছে কথনো গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছেন, জাবার কথনও বা স্পর্কা ছির হইয়া থাকিতেছেন।

ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রনাথের মনে মহাসমস্থার উদয় হইতেছে—
পবিত্র ব্যাপারের মধ্যে এমন কুপ্রবৃত্তি কি সম্ভবে; কেমন করিয়া চ
হইতে পারে ? তিনি কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী সাধু; আবার মনে ই
লাগিল, মধুর ভাবের সাধকও তো অনেক আছে, কিন্তু তাহা<sup>8</sup>।
এপ্রকার ত্যাগী সাধকের পক্ষে সম্ভব নয়। যাহা হউক, দেখাই মা
একট্ট পরে।

#### 'কারুর ভাব নষ্ট করিনি'।

এমন সময় রামকৃষ্ণদেব দেবেন্দ্রের হাঁটুতে ধীরে ধীরে চাপড় মাঁ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক কহিলেন, "(আমি) কারুর ভাব নষ্ট করি কারুর ভাব নষ্ট করি নি।" দেবেন্দ্রনাথ এই কথার কোনও মর্ম র্মি পারিলেন না। কিছু জিজ্ঞাসাও করিলেন না।

कत्म शां शोरेया निर्मिष्ठे श्वात शंक्ष्मिन । সকলে नीर्मित्र विज्ञान विकित्र विकित्र विकास প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা—পূর্ব্বোক্ত মহিলার আয়ত কলেবর পূত্র সেইখানে শুইয়া নিজা বাইতেছিলেন, আর তাঁহার নাশাশব্দে যেন মেঘপর্জ্জন হইতেছিল। নিজ্রিত ব্যক্তির কঠে লম্মান চেনহার, নিকটেই থাকে থাকে সাজান কতকগুলি রৌপ্য মুদ্রা।

দেবেক্সনাথের সন্দেহ ক্রত বাড়িতেছে—না ষ্টার মহাশরের গান খাপে খাপে লাগিল।

মাষ্টার মহাশয় দেবেন্দ্রনাথের সহিত কত কথাবার্তা কহিবার প্রয়াস করিলেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের মনে যে সন্দেহ-বৃক্ষ ক্রতবেগে ফুলে ফলে বাড়িতেছিল, তজ্ম্ম তিনি এতই অক্সমনস্ক যে, মাষ্টার মহাশর তাঁহার সহিত কথোপকথনের প্রয়াস ত্যাগ করিয়া গুন্ গুন্ স্বরে আপনা আপনি গান ধরিলেন—

शीन है कि कि कि कि कि कि

ভাব ব্ৰতে নারল্ম রে,

ভাবার পোরার সঙ্গী হয়েও

(ভাব ব্ৰতে নারল্ম রে)

গোরা বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে

(ভাব ব্ৰতে নারল্ম রে)

গোরা কার ভাবেতে মাতোয়ারা

(ভাব ব্ৰতে নারল্ম রে)

Ç,

t

1

ইত্যাদি।

গানটি দেবেন্দ্রনাথের প্রাণে খাপে খাপে লাগিতে লাগিল। তিনি
যেমন রামক্ষফদেবকে দেখিয়া শুনিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না, মাষ্ট্রার
মহাশয় যেন তাঁহারই মনের চিত্র আঁকিয়া গান করিতেছেন। আর
সেই জন্মই গানটি তাঁহার মনের সহিত থাপে খাপে মিলিয়া প্রাণে গাঁথিয়া

যাইতে লাগিল। মাষ্টার মহাশয়ের মধুর কণ্ঠের গান দেবেজ্রনাথের বথার্থই মধুর লাগিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে গৃহস্বামীর নিদ্রাভঙ্গ ইইলে তিনটি আগস্তুকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল; অমনি তিনি টাকাগুলি আছে কি না দেখিলেন ও সমত্বে সেগুলি গুণিয়া হস্তগত করিলেন। তৎপরে আগস্তুকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লাটু এবং মাষ্টার মহাশম্বকে চিনিলেন, কারণ ইহারা রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তথায় অনেকবার আসিয়াছিলেন। তারপর গৃহস্বামী মাষ্টার মহাশম্বকে প্রশ্ন করিলেন, "পরমহংসদেব এসেছেন না কি ?"

মাষ্টার মহাশয় উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।"
গৃহস্বামী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায় ?"
মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "তিনি বাড়ীর ভিতরে গেছেন।"
তারপর গৃহস্বামী শয়া হইতে প্রকাণ্ড স্থুল কলেবর গ

তারপর গৃহস্বামী শ্যা হইতে প্রকাণ্ড স্থুল কলেবর একটু পরিশ্রম সহকারে তুলিয়া গজেন্দ্রগমনে,—পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে জনকরের লোক বৈষয়িক কার্য্যোপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন,—টাকাগুলি লইয়া তথায় গমন প্র্বক বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বাহিরে আসিরা সেই গান্টীর বাকী চরণ গাহিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণদেব বাহিরে আসিয়া মান্তার মহাশয় যে গানটির পূর্ব্ধ কয়েক চরণ গাহিয়াছিলেন, সেই গানটির বাকী কয়েক চরণ গাহিতে গাহিতে কক্ষমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শাস্ত শিষ্ট বালকের মত তিনি এক্বার এ-জিনিষ্টা, একবার ও-জিনিষ্টার প্রতি অতি সাবধানে উকি মারিয়া দেখিতেছেন। একবার এ-দেয়ালের নিকট আসিয়া তাহাতে আত্তে আত্তে তির্বা

মারিয়া তাহার শব্দ শুনিতেছেন, আবার ও-দেয়ালের কাছে যাইয়া তাহার উপর হাতটি রাখিয়া কোমল স্থবন্ধিম ভঙ্গিতে মুহূর্ত্তেক দাঁড়াইতেছেন।

দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি তাঁহারই উপর। দেবেন্দ্র তাঁহার প্রতি তাকাইয়া তাকাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মন উন্মন্ত হঁইয়া উঠিল। আকাশে চলমান মেঘমালার প্রতি একটু উর্বরা কল্পনা সহযোগে তাকাইয়া থাকিলে যেমন পরিবর্ত্তনশীল কতই বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তি দর্শন হয়, তজ্ঞপ তিনি রামকৃষ্ণদেবের শরীরের প্রতি তাকাইয়া যাহা অবলোকন করিলেন, ভাবিলেন তাহা চীৎকার করিয়া সর্ব্বসাধারণকে বলিবেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ রামকৃষ্ণদেব আপন মনে একটি গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন—

"अद क्रिनन, कतिम् कि शोत्रव, वांधा ना मिल शांतिम् कि वांधिर ?"

**দেবেন্দ্রনাথের মন শাস্ত—ভগবান্ আত্মগোপন করিলে কে তাঁহাকে চিনিতে পারে ?** 

ক্ষেত্রত নাত্র এই চরণটি ছুই তিনবার গাহিলেন। দেবেন্দ্রনাথের উন্মন্ত সংকল্প শান্ত হইয়া মনোমধ্যেই বিলীন হইয়া গেল। তাঁহাদের ক্ষ জনের মধ্যে ঠারেঠোরে আকার-ইন্দিতে যেন কতই কথা হইয়া গেল। মান্তার কর্তৃক গীত গান মনে যে প্রশ্নের উদ্ম করিয়াছিল, তাহার উত্তরে যেন তিনি সকলের মনে মনে বিলয়া দিলেন,—'খ্রীভপবান্ অবতীর্ণ হইয়াও যদি স্বয়ং কাহারও নিকট আজ্মগোপন করেন, তবে তাহার সাধ্য কি যে, সে তাঁহাকে চিনিতে পারে।'

#### মহাত্মা দেবেজনাথ

90

#### 'এই ত গোপাল ভাব' !

অল্পকণ পরে অন্দর হইতে একজন পরিচারক আসিয়া রামক্তঞ্চ দেবকে আবার অন্দরে ডাকিয়া লইয়া গেল্। ইহার একটু পরেই পরিচারক আবার আসিয়া দেবেন্দ্র, মহেন্দ্র ও লাট্টুকে লইয়া গেন। অন্দরে যাইয়া দেবেন্দ্র দেখিলেন—রামকৃষ্ণদেব একথানি আসনোপরি আনুথানু অবস্থায় বসিয়াছেন, যেন পঞ্চ বর্ষীয় বালক, তাঁহার ভাব ও রকম সকম দেখিয়া দেবেজ্রনাথের মনে একটা মহাধিকার উঠিল। ভাবিলেন, "একি ! যেন একেবারে পাঁচ বছরের ছেলেটি ! এই ত গোপাঁন ভাব, এমন মান্নবের উপর কি কোন সন্দেহ হয় ! হাঁ মন, তুমি কি চিম্বা क्वृष्ट्रिल ?"

**ए** एत्यक्रनाथ शनिया शालन। श्रकु भरक एत्यक्रनाध এতদিন আপনার ভাব, জন্মগত ভাব, যাহা জন্ম-জন্মান্তরে অজ্জিত, তাহা ধরিতে, ব্ঝিতে, আপনাকে আপনি চিনিতে পারেন নাই। আজ তাঁহার সেই অস্তনিহিত ভাব স্থপরিক্ষৃট হইবার উপ**ক্র** হইল; তাঁহার মধ্র ভাব, রামক্ষদেবের গোপাল ভাব দেখিয়া ফুটবার ব্য যেন স্থবাতাস প্রাপ্ত হইল। এই জন্মই রামক্তফদেব গাড়ীতে অাসিতে আসিতে বলিয়াছিলেন, "আমি কারুর ভাব নষ্ট করিনি-কাক্ষর ভাব নষ্ট করিনি।" আর এই জন্মই তিনি যত প্রকার সাধন-ভজন করিয়াছিলেন, তাহা রামকৃষ্ণদেবের মতে 'ঠিক্ খাপে খাণে नांशिन।'

রাসকৃষ্ণ বালকের সত আসনোপরি বসিয়া—বৃদ্ধা গৃহিণী বাৎসল্যভাবে বিভোর!

রামক্ষণের বালকের মত মৃত্ হাস্তযুক্ত বদনে একখানি জাসনোপরি বসিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখে একখানি থালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

উত্তম আহার্য্য দ্রব্য। বৃদ্ধা গৃহিণী তাঁহার নিকট বসিয়া বলিতেছেন, "দেখ বাবা. অনেক কাল হলো চৈতক্সচরিতামুতে পড়েছিলুম, 'চৈতক্স-দেবের মা চৈতক্সদেবেক খাণ্ডয়াইয়া দিতেন' আমার মনে হোত, আহা! আমার এমন দিন যদি হতো. আমি যদি চৈতক্সদেবের মা হত্ম তো এমনি করে তাকে খাইয়ে দিতুম। তা বাবা, তৃমি যে সেই এসে উদ্মহয়েছ, আর আমার কপালে যে বিধেতা এতটা সৌভাগ্য লিখেছেন, বাবা তাকি জানত্ম। বাবা, তৃমি যে আমার এমন করে সকল সাধ মেটাবে তা কি স্বপ্নেও ভেবেছিলুম!"

অজ্ঞ দরবিগলিত নয়নধারায় ভূতল সিক্ত করিতে করিতে বৃদ্ধা
এই প্রকার বাৎসল্যভাবে বিভোরা হইয়া, কোন দিকে দৃক্পাত না
করিয়া, থালা হইতে মিষ্টায় লইয়া তাঁহার মুখে তুলিয়া খাওয়াইয়া
দিতেছেন, আর আপনার মনোভাবের কত কথাই বলিতেছেন।
তাঁহাদের নিকটেই আর তিন খানি আসন ও জলমোগের আয়োজন
করা ছিল। ইহারা বাইয়া তত্পরি উপবেশন প্র্বক জলমোগ
করিতে বসিলেন, কিন্তু দেবেজ্রনাথ মনের নীচ প্রকৃতিকে ধিকার
দিতে দিতে পুণ্যদর্শন রামকৃষ্ণ ও মশোমতির ভাবাগয়া গৃহিণীর
প্রতি তাকাইয়া তৃষ্ট মনের প্রায়ন্টিত্ত করিতে করিতে, কিছুক্ষণের জন্ম
জনবোগের কথা ভূলিয়া রহিলেন।" \*

version of the property of the state of the

१२ পৃষ্ঠা হইতে এই পর্যান্ত ঘটনা প্রিয়নাথ দিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন। ১৩৩৩

শালের ফাল্পন ও চৈত্র 'উদ্বোধন' দ্রপ্রবা।

# দাদশ পরিচ্ছেদ

# শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমাভিনয় দর্শন।

(3666-66)

আদালতের কর্ম্মে নিযুক্ত।

দেবেন্দ্রনাথ এইবারে যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তায়ার তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে আদালতে যাইয়া মকর্দ্ধমার তিয়ির্দ্দি করিতে হইত। ঠাকুর বিষয়ীর সংস্পর্শ ভালবাসিতেন ন পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনহেতু দেবেন্দ্রনাথকে আদালতের কা নিযুক্ত হইতে হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বিশেষ ক্লেশ-বোধ হইটে ঠাকুরের ক্লপায় তাঁহার কোন বিষয়ে আসক্তি বা মোহ ছিল না।

### शंख्या छेनात शान-त्रहना।

একবার মকর্দ্ধমা উপলক্ষে হুগলী যাইবার জন্ম হাওড়া ট্রেন্ট্রি আসিয়া দেখিলেন, ট্রেন ছাড়িতে বিলম্ব আছে। র্ফ কাটাইবার জন্ম দেবেন্দ্রনাথ নিজের অবস্থা গীতিচ্ছলে বর্দ করিতে বসিলেন এবং—

"কেমন মজার সং সেজেছি, একবার দেখে যা মা খ্রামা।
কটিতে পেণ্টুলেন জাঁটা, গায়ে আলপাকার জামা।"\*
ইত্যাদি গানটা রচনা করেন। বিষয়ী সাজিতে তাঁহার যে কি ই
ইয়াছিল, তাহা এই গানটা হইতে বেশ বুঝা যায়।

म प्रविशास्त्रि, ६८ शृष्टी प्रष्टिया ।

# মকর্জনার দলিলসহ ঠাকুরের নিকট গমন।

একদিন ছগলীর আদালত হইতে নৌকাষোগে ফিরিবার পথে নৌকা দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইলে, প্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্ম দেবেন্দ্রনাথের প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে—তাঁহার কথায় বলিতে গেলে, "বুকের ভিতর যেন গামছা-মোড়া দিছিল।" সঙ্গে মকর্দ্ধরার দলিল-পত্র ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঐ সমৃদয় লইয়াই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের স্থানে উপস্থিত হন। কিন্তু ঘরে প্রবেশ না করিয়া পশ্চিমের গোল বারানা হইতে ঠাকুরকে দেখিতে থাকেন।

ইতঃপূর্ব্বে একদিন একটা যুবক মকর্দ্দমার কাগন্তপত্রসহ ঠাকুরের নিকট আসিলে ঠাকুর তাঁহাকে বাহিরে বসিতে বলিয়াছিলেন। এই ঘটনা দেবেন্দ্রনাথের জানা থাকার তিনি ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিতে সঙ্গোচ বোধ করিতেছিলেন। ভক্তগতপ্রাণ ঠাকুর তাঁহাকে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন,—"কি গো, ওথানে কেন? ঘরে এসো।"

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমার কাছে যে আদালতের কাগজপত্ত রয়েছে।"

ত্যন্তরে ঠাকুর বলিলেন,—"তা হোক্, তোমাদের ওতে কোন দোষ হবেনি, তুমি ভিতরে এসো।" প্রেমময় ঠাকুর ভক্তের প্রাণের টানটুকু দেখিলেন, দলিল-পত্তের কথা কোধায় ভূবিয়া গেল!

## অগুচি অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথের ঠাকুরের নিকট গমন।

ক্রমশঃ ঠাকুরের উপর দেবেন্দ্রনাথের অক্বজিম ভালবাসা জন্মিতে লাগিল। ঠাকুরের নিকট ষাইবার কথা গুনিলে তিনি আনন্দে অধীর ইইতেন। একদিন বৈকালবেলা শ্রীযুত গিরিশ ও ভাই ভূপতি হঠাৎ

V

আসিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইবার জন্ত এ ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন যে, তিনি অশুদ্ধ বস্ত্র ত্যাগ করিবার অবকাং পান নাই। যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায়ই গমন করেন। পদিয়া নিজ অশুচির কথা শারণ হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ ভাবিলেন,—'ঠাকুল আজ স্পর্শ করিব না, দূর হইতেই তাঁহাকে দর্শন করিব।'

দক্ষিণেশরে উপস্থিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ সঙ্কলামুষায়ী ক করিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে দেবেন্দ্রনাল বলিলেন,—"ওগো, অত দ্রে কেন ? এ দিকে এস না! দেবেন্দ্রনাথ নিকটে যাইলে ঠাকুর তাঁহাকে আপন কোলের ক টানিয়া আনিলেন। নিজ অশুচি অবস্থা ভূলিয়া গিয়া দেক্ষে মহানন্দে ঠাকুরের মধুর বাণী শুনিতে লাগিলেন।

এই ঘটনা বর্ণন করিতে যাইয়া—'ভগবান্ ভক্তের অন্তরের পরি। দেখেন—অন্তর যাঁহার পবিত্র, বাহ্ন অশুচি তাঁহার কি করি। —নিজ অব্স্থা শ্বরণে বিশ্বয়াভিভূত দেবেক্ত্রনাথকে শ্রীশ্রীঠাকুরের। সম্বন্ধে এইরূপ বলিতে আমরা শুনিয়াছি।

# ঠাকুর অন্তরের ভাবটুকু দেখেন।

ভাবগ্রাহী দয়াল ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে দেবেন্দ্রনাথ র্থান্ত সময়ে আত্মহারা হইয়া য়াইতেন, আর বলিতেন,—"ঠাকুর প্রান্ত অন্তরের ভাবটুকু দেখেন, মুখের নিন্দান্ততিতে তাঁর লক্ষ্য না এই প্রসঙ্গে তিনি অনেক দৃষ্টান্তই বর্ণনা করিতেন। তাঁহার কি আরও একটা ঘটনার কথা আমরা এ স্থলে সংক্ষেপে করিতেচি।

#### ষ্টার থিয়েটারে ঠাকুর ও গিরিশ।

(7

1

K

E . একদিন রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষ্টার থিয়েটারে "চৈতগুলীলা" অভিনয়-দর্শনান্তে নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র আপন প্রেজের পার্থে সজ্জাগৃহে তাহাকে লইয়া যাইয়া অভিনেতা ও অভিনেতী সকলকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কুপা প্রার্থনা করিতে বলেন। ঠাকুর গিরিশের -অহুরোধমত সকলকে আশীর্কাদ করেন। গিরিশও তথন স্বয়ং मन-मछ्छ। वन् वः वत्नन, — "जूमि आमात्र एइत्न इत्व। वन, – इत्व कि नां ?"-এই ভাবে नानां त्रत्भ वर्ष्ट्र आक्षांत्र कतिए थारकन।

ঠাকুর মৃত্ব মৃত্ব হাসিতে হাসিতে উত্তর করেন,—"আমার বাপ শুদ্ধ পবিত্র লোক ছিলেন, আর তুই হলি মাতাল-ফাতাল লোক, আমি তোর ছেলে হব কেন রে?"—এই ভাবে ছই জনের गत्था ज्यानक वानाञ्चान हिन्छ नाशिन।

#### গিরিশ ঠাকুরকে গালি দেন।

(एरविसनाथ विलाजन, "शितिश वार् ज जाज वृक्तिमान्, कवि এবং নিপুণ এক্টারও বটেন; কিন্তু আমার ঠাকুরের কাছে কিছু নন। তোত্লা ঠাকুরের সঙ্গে কথায় বা ভাব-ভঙ্গিতে গিরিশ বার্ এঁটে উঠতে পারিলেন না। শেষে গিরিশ বার্ নেশার বোঁকে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। লাটু আমার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, গালি শুনিয়া সে আমাকে বলিল—'দেবেন বাবু, এত গালি আর শুন্তে পারি না, দেব নাকি হ' ঘা লাঠি মেরে ?' वांगि विनाम, 'ना-छिनि यथन किছू वन्ष्टिन नी, ट्रांग कथा কচ্ছেন, তখন চুপ থাকাই ভাল।" পরে অনেক রাত্রে লাটুকে শঙ্গে করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশবে চলিয়া গেলেন।

#### পর্দিন দক্ষিণেখরে দেবেন্দ্রনাথ ও রামচক্র।

পরদিন ছই প্রহরে দেবেন্দ্রনাথ অতিশয় ছঃথিতভাবে দক্ষিদ্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে যান এবং গিরিশ বাবুর ব্যবহারের দি করিতে থাকেন। ঠাকুর গুনিয়া বলেন,—"আর গিরিশের দ যাব নি—ও মাতাল-ফাতাল লোক, আমাদের ও সব নো সঙ্গ করা ভাল নয়।"—এইরপ কথাবার্ত্তা শেষ হইতে না হইতে, য় প্রবর রামচন্দ্র আদিয়া তথায় উপস্থিত। তিনি এই বুড়ান্ত র্ফা বলিলেন,—"বেশ তো করেছে।"

ঠাকুর সকলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"শোন, শোন, বিক বলে শোন, আমার পিতৃ-মাতৃ উচ্চারণ ক'রে কাল কর্ত বলেছে,—আর বলে নাকি, 'বেশ করেছে'!"

#### গিরিশ ফুল-চন্দন কোথায় পাবে ?

রাম স্থির-গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন,—"তা গিরিশ ফ্<sup>নর্গ</sup> কোথায় পাবে? তাকে যা দিয়েছেন, সে তাই আর্থ দিয়েছে।"

রামের কথা গুনিয়া ঠাকুরের বদনমণ্ডল আনন্দে প্রফুল্ল কর্ম হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"তা হলেই কি তার বাড়ী দি যাওয়া চলে ?"

मकलाई विलालन,-"ना"।

রাম পূর্ববং ভাবের সহিত বলিতে লাগিলেন,—"কালী<sup>1</sup> শ্রীকৃষ্ণকে কি বলেছিল ?—'ডুমি প্রস্থু, আমাকে বিষ দিয়েছ, বিধা উদিগরণ করিতে কোথায় পাব ? আপনি বিশ্বেষ্টি হি গিরিশ ঘোষকে বা দিয়েছেন, সে আপনাকে তা দিয়েই পূজা করেছ

#### "তবে চল, গিরিশকে দেখে আসি।

ঠাকুর আহলাদে হাস্ত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—

"তাই না কি—তাই না কি! তবে চল, তোমার সঙ্গের গাড়ীতেই

যাই, গিরিশকে দেখে আসি।"

এই বলিয়া ঠাকুর রামের সঙ্গে চলিলেন। দেবেন্দ্রনাথকে একবারও
ভাকিলেন না। অগত্যা ক্ষমনে দেবেন্দ্রনাথ নৌকা-যোগে গিরিশের
বাড়ী আসিয়া দেখেন, গিরিশ ছল-ছল-নেত্রে দক্ষিণেশরের দিকে চাহিয়া
কি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পরে বলিলেন,—"দেবেন্ বারু,
আপনাদের কাছে ওঁকে কা'ল অতটা বলা আমার ভাল হয় নি।
ভাঁহাকে ত আমি মাত্র্য দেখি না। তিনি যে নিন্দান্ততির
পারে! আমি আপনাদের নিকট অপরাধী—তাঁহার নিকট নহি।"

অভিমানভরে গিরিশ থাকিয়া থাকিয়া এইরপ অনেক কিছু বলিতে-ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহা হইতে বুঝিতে পারিলেন যে, গিরিশ সে দিন উপবাসী রহিয়াছেন; ঠাকুর তাঁহাকে দর্শন না দিলে তিনি জলগ্রহণ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ গিরিশের অক্টরিম ভালবাসা ও প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখিয়া বিশ্বয়ান্বিত হইতে-ছিলেন এবং গিরিশকে ঠাকুরের নিকট নিন্দা করায় নিজের জ্জানতাকে ধিকার দিতেছিলেন। তথন দেবেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বলিলেন,—"পরমহংস মশায় রামবাব্র গাড়ীতে আপনাকে দেখিতে আদিতেছেন।"

এই কথা শুনিয়া গিরিশ অশ্র-বিসর্জন করিতে করিতে উচ্চৈ
ম্বরে বলিলেন,—"তিনি যদি ভগবান্ হন, তবে তাঁকে আসতেই

ইইবে, আমাদেরই কি কেবল তাঁর জন্ম ভাবনা—তাঁর কি

আমাদের জন্ম ভাবনা নাই ? আমি যে সারা দিন এই না খেয়ে

আছি, তা কি তিনি টের পান না ?" এইরপ কথাবার্তা চনিছে এমন সময় (আন্দান্ধ বেলা ৪টা ) ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া গিল্লি দরজায় উপস্থিত হইল। ঠাকুর উপরে গিরিশের নিকট যাই মধুর সম্ভাষণে গিরিশকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন! এই দৃদ্ধই প্রেমের অভিনয় বর্ণনাতীত! যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁয়া সম্যক্ প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

#### 'তাঁহার তুলনা একমাত্র তিনিই'।

দেবেন্দ্রনাথ গিরিশের নিকট প্রীশ্রীঠাকুরকে অন্তর্যামী জাবিদার বিশ্বাস করিতে শিখিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিটো 'ঠাকুরের আচরণ আমরা কি বুঝি? মাকুষের মন-গড়া মার্গাদিয়ে তাঁহাকে মাপিতে ঘাইয়া আমরা ভুল করি। তাঁহার বার্গি মাকুষেরই মত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার আচরণ, তাঁহার অভুত তাত্পস্থা, তাঁহার শুদ্ধা ভক্তি, জ্ঞান এবং প্রেমের লোক-শিক্ষা মাক্ষিণ দেখা যায় না। তিনি চিরদিনই আদর্শ—তাঁহার জু একমাত্র তিনিই।"

### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

### শ্রীরামক্তফের জননীর ভাব ও দয়া দর্শন।

"পূর্ণকে জাঁব খাওয়াইতে পারল্ম, না।"

একদিন দ্বিপ্রহরে দেবেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ঘরের মধ্যে তিনি একা রহিয়াছেন। ঠাকুর এক একটী আম হাতে করিয়া দেখিতেছেন আর কাঁদিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন,—"এবারে পূর্বকে আঁব খাওয়াইতে পারিলাম না, সে ছেলেমাক্লম, বাড়ীর ভয়ে এখানে আসিতে পারে না; কি ক'রে তাকে আব খাওয়াই? তার জন্ম তোলা আঁব তোলাই রইল! সেও আর এলো না, আঁবও তাকে খাওয়াতে পার্লুম না।"

ভজের প্রতি ঠাকুরের জননীর ন্যায় ভালবাসা দেখিয়া মৃগ্ধ দেবেজ্রনাথ তাঁহাকে সান্থনা দিয়া বলিলেন,—"আঁবগুলি আমায় দিন, আমি পূর্ণকে আমার বাড়ীতে আনাইয়া আঁব খাওয়াইব। তার বাড়ী আমার বাড়ীর নিকটে।"

"তা যদি পার, তা হ'লে তোমার লক্ষ ব্রাহ্মণভোজনের ফল হবে।"—এই বলিয়া ঠাকুর আমগুলি দেবেন্দ্রনাথের হস্তে দিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"আমার অদৃষ্টে লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল ছিল, আমি পূর্ণকে আঁব খাওয়াইয়াছিলাম।"

#### শীরামকৃঞ্চের জন্ম গরম মিহিদানা।

"একদিন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার দক্ষিণেশ্বরে ঘাইবার সঙ্কল্পে তাঁহার আহিরীটোলার আবাস হইতে বাহির হইলেন; মনে করিলেন, ঐ পাড়ার দিগম্বর ময়রার দোকানের খাবার বড় ভাল, সেই দোকা গিয়া যাহা টাট্কা গরম, তাহাই শ্রীরামক্রফদেবের জন্ম লইয়া যাইকে দোকানে যাইরা দেখিলেন, ময়রারা মিহিনানার মিঠাই বাঁধিজ্জে দেবেন্দ্র তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, মেঠাই টাট্কা নানি!

মন্ত্ররারা উত্তর করিল, "মোশাই হাতে ক'রে দেখুন না, এক কত গরম, আমাদের হাতে সয়, আপনাদের হাতে সইবে না।"

দেবেন্দ্রনাথ এক সের মিঠাই কিনিয়া ঘাটে আসিয়া দেখিলে একখানি যাত্রিপূর্ণ নৌকা প্রস্তুত, একজন মাত্র বাকি। তিনি মান তাহার মধ্যে বসিলেন, মিঠাইয়ের ঠোন্দাটি ক্রোড়ে রাখিলেন, নৌক ছাড়িয়া দিল। দেবেন্দ্রনাথের সম্মুখে একজন চাঁপদাড়ীয়ুক্ত মুস্বর্ণ উপবিষ্ট। লোকটি প্রোচ, বড়ই গোল্পে, নৌকার উঠিয়া অবধি দেবে দেখিলেন, ক্রমাগত কথা কহিতেছে—মুখের কামাই নাই। দেবে আরও দেখিলেন যে, তাহার কথার সঙ্গে থুৎকারবিন্দু বাঁকে বাল বাহির হইয়া তাঁহার শরীর কলুষিত করিতেছে। দেবেন্দ্র জী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল, মিঠাইয়ের ঠোন্দাটিতেও হয় গ্রি মুস্বন্মানের থুথু পড়িয়াছে।

### শ্রীশ্রীঠাকুর রামচক্রের জিলিপি উচ্ছিষ্ট জানিয়া ফেলিয়া দেন।

একবার রামচন্দ্র জিলিপি লইয়া যাইবার সময় ঝুড়ি হইতে এই থানি জিলিপি একটি দরিত্র বালককে দিয়াছিলেন বলিয়া দর্শি জিলিপি উচ্ছিই হইয়াছিল। 'দেবতার উদ্দিষ্ট বস্তুর আগ-ভাগ ডুর্নি কাহাকেও দিলে সে সমন্ত বস্তু উচ্ছিই হয়,'—এই কথা বর্নি রামক্রক্ষদেব একখানি জিলিপি হাতে লইয়াই ভাবস্থ হইলেন তাহা উচ্ছিই জানিয়া গুড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া গঙ্গাজলে হাত টুর্নি

ফেলিয়াছিলেন। আরও কত লোকের অনাচারযুক্ত থাবার স্পর্শ করিতে পারেন নাই। দেবেন্দ্রনাথের প্রাণ উড়িয়া গেল। গরুর গাড়ীতে গুড়ের নাগ্রী সাজানর মত নৌকায় যাত্রীরা গায়ে-গায়ে ঠেকাঠেকি হইয়া বিসয়াছে; এমন স্থান নাই য়ে, ঠোলাটি কোথাও রাথিয়া দেন। চক্লজার থাতিরে বক্তা মুসলমানকে কথা কহিতে নিষেধ করিতেও পারিলেন না, সে সারা পথ বকর্-বকর্ করিয়া চলিল।

দাক্ষণেশবে পঁছছিয়। দেবেন্দ্র ভাবিলেন, ঠোদাণ্ডদ্ধ মিঠাই গদায় ফেলিয়া দিয়া হাত ধুইয়া যান। মিঠাই এখনও গরম, কেমন মায়া হইল, ফেলিতে পারিলেন না; গদাঞ্চল নিজ শরীরেও ঠোদায় সিঞ্চন করিয়া শ্রীরামক্বফের প্রকোঠে প্রবেশ করিলেন। রামক্বফেবে তখন ঘরে ছিলেন না। দেবেন্দ্র ঠোদাটি দ্রের তাকের এক কোণে রাখিলেন; ভাবিলেন, ইহা আর তাঁহাকে দিবেন না, দিলে হয় তো রামের জিলিপির অবস্থা হইবে।

#### ঠাকুরের ফটোখানি বড় ভাল লেগেছে।

দেবেন্দ্র ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে দেখিলেন, ঘরের দেওয়ালে রামকৃষ্ণদেবের একখানি ফটো টাঙ্গান রিছয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ইহা ছিল না। দেবেন্দ্র উঠিয়া ফটোখানির নিকট আসিয়া মনোনিবেশপূর্ব্বক তাহা দেখিতেছেন। এমন সময় রামকৃষ্ণদেব ফট্ ফট্ করিয়া চটী-পায়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেবেন্দ্রকে তাহার ফটোর প্রতি তাকাইয়া খাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "কি হে, এত তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখছো?"

20

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

দেবেন্দ্র তাঁহার পদধ্লি লইয়া কহিলেন, "আজ্ঞে, আদ এই ফটোখানি বড় ভাল লেগেছে, তাই দেখছি।" দেবেন্দ্রনা ইচ্ছা, ঐ ফটোখানি আত্মসাৎ করেন, কিন্তু এ কথা বলিতে ফ সঙ্কোচ বোধ হইতেছে।

অন্তর্য্যামী রামকৃষ্ণদেব তাহা বুঝিয়া বারংবার জিজ্ঞাসা করিছ "কি বল না, মনের ভাবটা কি, কথাটা কি ?"

অবশেষে দেবেন্দ্র কহিলেন, তিনি ঐ ফটোখানি লইনে রামক্রফদেব বলিলেন, "তা কি হয়, ওরা (ছেলেরা) ব বছ ক'রে একখানি রেখেছে। ওখানি ত লওয়া হবেক ব তা ছবির ভাবনা কি, অবিনাশ যে সে দিন ফটো ব লিয়েছে, তার কাছ্কে পাবেক। তুমি তাকে বোলো, সে দি কিন্তু দাম লিবেক।"

্ দেবেন্দ্র কহিলেন, "দামের জন্ম কিছু আসিয়া যায় না, ই তিনি এই রকম একথানি ভাল ফটো লইবেন।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "দেখ, তুমি ভবনাথকে বোলো দি সে অবিনাশের কাছে তাগাদা দিয়ে আনিয়ে <sup>দিন্ধে</sup> অবিনাশ একটু লেশাটা ভাংটা করে কি-না, তাকে একটু <sup>দ্বাদ্</sup> করতে হয়। তা তুমি পারবে না, ভবনাথের বাড়ীর কার্ছে <sup>হ</sup> বাড়ী, ভবনাথ পারবে।" দেবেন্দ্র ভবনাথকে বলিয়া রা<sup>বিশ্</sup>

"ওরে, একটু ক্ষিদে পাচ্ছে।

এই প্রকার কথাবার্ত্তার পর ঘরে অপরাপর ভক্তগণ অভিপত্তিত হইলেন। তাঁহাদের সহিত নানা কথাবার্ত্তার পর রাম্বর্ণ কহিলেন, 'ওরে, একটু ক্ষিদে পাচ্ছে।' এই কথা শুনিরা বালকদের মধ্যে কেহ উঠিয়া তাঁহার জন্ম কিছু আনিতে

রামকৃষ্ণদেব তাঁহার ছোট তক্তপোষ হইতে উঠিয়া, ঘরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া যেন কোন বস্তুর অন্তেষণ করিতে লাগিলেন। দেবেল্রের মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, মনে কতই কট্ট হইতেছে, এমন মিহিদানার মিঠাই আনিয়াছেন, আর রামকৃষ্ণদেব গরম মিহিদানার মিঠাই ভালবাসেন, কিন্তু তাহা বোধ হয় মুসলমানের মুখামৃত-সংযুক্ত, কেমন করিয়া তাহা দিবেন?

"এই যে এখানে মিঠাই—বাঃ, কে আনলে।"

দেবেক্র মনের কথা মনে রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বামক্ষণেৰ দূরের তাকটির কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া নীচের তাক श्रेष्ठ म्हे भिर्शाहराइत रिकाम वाहित कतिरानन। रमरवसनारथत व्क खर्-खर् कतिया छिठिन। तामकृष्यम् किहिलन, "এই यে এथिन মেঠাই রয়েছে। বাঃ, কে আনলে, এখনো গরম।" এই বলিয়াই তাহা খাইতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রের প্রাণ মাতিয়া উঠিল। ভাবিলেন, "হে করুণাময়, তোমার নাম ক'রে আনল্ম, তোমায় দিতে ভরসা হোল না। দীননাথ তাই আমার প্রাণের ক্ষোভ নিবারণের জন্মই খাচ্ছেন।" অলক্ষ্যে দেবেন্দ্রের চক্ষে জল পড়িল। **षण मृ**ष्टिशा जिनि वाहिरत्रत्र वात्रान्ताम् वात्रिरानन । त्रामकृष्णान ঠোন্ধা হইতে তুই একটি মিঠাই খাইয়া ভক্তদের বিতরণ করিতে विनित्न । (मरविक इंजिमर्था) वाहिएत जानिया मयामय ठोक्एतत ष्यात मयात्र कथा कृत्नक ভाउलत निक्र किश्लन, ष्यान यशनत्म ভক্তগণ সেই প্রসাদ ধারণ করিতে করিতে সেই অপার অতুল ভালবাগার কথা পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন।"\*

मिशिषानात्र এই घटनां ि खित्रनांथ निःश् निथिज, উष्वांथन, मांच ১०००।

# চতুর্দশ পরিভেদ

দেবেন্দ্রনাথের আলয়ে জ্রীরামক্বঞ্চদেবের উৎসব।

গিরিশের সহিত উৎসবের পরামর্শ।

অনেক সম্বতিসম্পন্ন ভক্ত শ্রীশ্রীরামক্লফদেব ও তাঁহার সামে পাম্মদিগকে লইয়া মাঝে মাঝে আপন আলয়ে উৎসব করিজো দেবেন্দ্রনাথেরও ঐরপ একটা উৎসব আপন ক্ষ্ম্ম আলয়ে করিবার ইছ হইল। শ্রীযুত গিরিশকে যাইয়া মনোবাসনা জানাইলেন। গিনি তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেন এবং তাঁহার অবস্থা বিবেচনা করি বায়ভার বহন করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। দেবেন্দ্রনাথের মনে ভাব—নিজেই সাধ্যমত ব্যয় করিবেন। প্রকাশ্যে কিছু না বলিয়া বিধি উৎসাহের সহিত আপন সম্বন্ধ কার্য্যে পরিণত করিবার স্থযোগ সম্বন্ধিত লাগিলেন।

"মজুমদার মহাশয় তুই একদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন। রাম্ক্র্রাদেবকে প্রাণের কথাটি বলিবার জন্ম মনে করিতেছেন, আবার নর্ক্র আসিয়া যেন তাঁহার মৃথ চাপিয়া ধরিতেছে। এইরপ ইতন্ততঃ করিং করিতে তিনি গুক্রভাইদের কাছে মনোভাব চাপিয়া, গুক্রভাইদের সহিন্দানা কথায় যোগদান করিয়া একটু অন্মনস্ক হইয়াছেন, এয়ন মন্বরামক্রক্রদেব সহাস্থ-বদনে মজুমদারের প্রতি চাহিয়া তাঁহাকে করিং লাগিলেন, "ওগো, দেখো, আজ ক'দিন থেকে মনে হচ্ছে, তোর্মা বাড়ী যাব।"

#### এই কথা বলিবার জন্মই আজ এসেছি।

দেবেন্দ্র অমনি লজ্জা-সঙ্কোচ সব ভূলিয়া গিয়া উত্তর করিলেন, "ঐ কথা বলিবার জন্মই আজ এসেছি। তা এই সামনের রবিবারেই চলুন।"

রামক্তঞ্চেব কহিলেন, "গাড়ীভাড়া যে অনেক লাগে, ভোমার আয় তেমন নয়।"

দেবেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "তা হোক্ মোশাই, ঝণং কুছা মৃতং পিবেং।" অমনি হো হো শব্দে হাসির মহা ঘটা পড়িয়া গেল। সে হাসির রোল আর থামে না, রামক্লফদেবও যত হাসেন, দেবেন্দ্রও তত হাসেন, অক্তান্ত বালক-ভক্তগণও তত হাসেন।

দেবেন্দ্রনাথ অবশেষে হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, "মোশাই, আমি ধার-ধোর কোরে, যেমন কোরে পারি, সমস্ত যোগাড় কোরব এখন, আপনি অন্তগ্রহ কোরে একবার পায়ের ধূলো দিলেই হবে।"

রামক্রফদেব একটু হাসি সংবরণ করিয়া কহিলেন, "তবে তুমি এক কাজ করো, সবাইকে বোলো না।" এইরপ কথাবার্ত্তার পর দেবেন্দ্র আসিয়া রামচন্দ্রকে থবর দিলেন। ভক্তনলপতি রামচন্দ্র উৎসবের সংবাদে নাচিয়া উঠিলেন এবং কীর্ত্তনের যোগাড় করিবার ভার লইলেন ও গোষ্ঠকে বলিয়া আসিলেন—নরোত্তম কীর্ত্তন গাইবে, গোষ্ঠ খোল বাজাইবে।

1

F

1

K

নরোত্তম ও গোষ্ঠ উভয়কেই রামক্বঞ্চনের বড়ই ভালবাদেন। তাই
বিনিই রামক্বঞ্চনেরকে লইয়া উৎসব করেন, তিনিই এছুই জনের সাহায্যে
কীর্ত্তন করান। দেবেন্দ্রনাথ স্বাধীনচেতা ব্যক্তি, গুরুদেবার জন্ম বন্ধুর
সাহায্য লইবেন না স্থির করিয়া, সাধ্যমত সকলের আহারের আয়োজন
করিলেন—লুচি, ইত্যাদি; আর একজন বরক্তরালাকে কিছু বায়না

দিয়া, বছ কুল্লি প্রস্তুত করিয়া আনিতে কহিয়া দিলেন, কারণ, জ গ্রীমকাল—চৈত্র মাদ।

निर्फिष्टे क्टिन त्रांमकृक्ष्रप्रव ध्रथम वनत्रात्मत्र वांगे व्यामित्नन।

নির্দিষ্ট দিন রামক্রমাদের একখানি গাড়ী করিয়া ক্রমপাড়ায় বলরামের বাটী আসিলেন। বলরাম গাড়ীভাড়া দি গাড়োয়ানকে বিদায় করিলেন। এথানে ভক্তের মেলা বিস্মার রামক্রফদের আসিবেন শুনিয়া পল্টু, ছোট নরেন, মাষ্টার, বায়য়পদ্মিনাদ প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছেন। রামক্রফদের তায়দ্মিরতি একত্রে বিসয়া বিশ্রাম ও কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিনে অমুপস্থিত ভক্তদের সম্বন্ধে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কোল থেকাটি বহির্বাটীতে যাইয়া অনেকক্ষণ থেলায় নিয়ুক্ত থার্কি অন্দরে মাতা যেমন ব্যস্ত হইয়া সকলকে দিয়া মৃত্রমূক্তঃ ছেলেটির র্মানইয়া থাকেন, সেই প্রকার ব্যগ্রভাবে যে যে ভক্ত তথায় আর্মিপারেন নাই, তাঁহাদের সংবাদ লইলেন। পরে অপর একখানি র্মানাইয়া বেলা চারিটা আন্দাজ মজুমদার মহাশায়ের বাটী য়াকরিলেন।

এদিকে আজ রামক্রঞ্দেবের শুভাগমন হইবে বলিয়া মন্ত্র্যালয় তাঁহার ও ভক্তবৃদ্দের যত্ত্বের জন্ম কত কি আর্থ্যেক করিতেছেন। রামক্রঞ্চদেব আসিবেন শুনিয়া মজুমদার মহার্শ্য জনৈক প্রতিবেশী বৈকালে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "মোর্থ্যালয় পরমহংসদেব যখন আসবেন, আমি তখন এসে তাঁকে কি করতে পারি ?"

দেবেন্দ্র কহিলেন, "আমার তাতে কিছুই আপত্তি নেই।"

প্রতিবেশী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কখন্ আসবেন ?"
"এই আসেন আর কি, বেলা চারটে সাড়ে চারটের সময়
আসবেন।"

দেবেজ্রনাথ আপন বৈঠকথানার মরটি অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া তক্ত-পোষথানি প্রাঙ্গণে বাহির করিয়া ঘরে ঢালা-বিছানা করিয়াছেন। তাঁহাদের আসিবার একটু বিলম্ব দেখিয়া প্রতিবেশী সেই তক্তপোষ্টির উপর একটু শয়ন করিলেন। তাঁহার একটু অহিফেন খাওয়ার অভ্যাস ছিল, শয়নমাত্রেই গভীর নিস্রায় অভিভূত হইলেন।\*

K

1

1

1

Í

i

#### ঠাকুর দেবেন্দ্রের বাড়ী উপস্থিত।

"কিরংক্ষণ পরে দেবেন্দ্রের বাড়ীতে পছঁছিয়া (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ) বলিতেছেন,—দেবেন্দ্র, আমার জন্ম থাবার কিছু কো'রো না; অম্নি সামান্ম,—শরীর তত ভাল নয়।

#### দেবেক্সের বাড়ীতে ভক্তসঙ্গে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেদ্রের বাড়ীর বৈঠকথানায় ভজের মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন। বৈঠকথানার ঘরটী এক্তলায়। সন্ধ্যা ইইয়া গিয়াছে। ঘরে আলো জলিতেছে। ছোট নরেন, রাম, মাষ্টার, দেবেন্দ্র, অক্ষয়, উপেন্দ্র ইত্যাদি অনেক ভজেরা কাছে বসিয়া আছেন।

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> ৯২ পৃষ্ঠার মধ্য হইতে এই পর্যান্ত বর্ণনা প্রিয়নাথ সিংহ লিখিত, উদ্বোধন, বৈশাখ

<sup>১৩৩৪</sup>। পরবর্ত্তী চাকুষ বর্ণনা প্রীম-ক্ষিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ক্ষামৃত ( ৩র ভাগ ) হইতে

গ্রন্থকারের অনুমতিক্রমে গৃহীত হইরাছে।

26

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

ठीकूत्र कीर्डनानत्म ७ मर्गाध-मन्मिदत ।

এইবার খোল-করতালি লইয়া সংকীর্ত্তন হইতেছে। কীর্ট্চ গাহিতেছেন।—

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটারে,
অপরূপ জ্যোতি, শ্রীগোরাঙ্গ-মূরতি,
ত্নয়নে প্রেম বহে শতধারে ॥
পৌর, মন্ত মাতদের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কভূ ধ্লাতে লুটায়, নয়নজলে ভাসে রে ।
কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ করি, সিংহরবে রে;
আবার দত্তে তৃণ লয়ে, কতাঞ্চলি হয়ে, দাশ্র-মুক্তি যাচেন দারে দ্
কিবা মূড়ায়ে, চাঁচর কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ,
দেখে ভক্তি প্রেমাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে রে ।
জীবের দ্বংখ কাতর হয়ে, এলেন সর্বন্ধ ত্যজিয়ে, প্রেম বিলার্ডে।
প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে, শ্রীচৈতন্ম চরণে, দাস হয়ে বেড়াই দ্বারেণ্ডি
ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন । কীর্তুনীয়ার্রী
বিরহবিধুরা ব্রজগোপীর অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন । ব্রজগোপীয়া

त्त गांधवी! आगांत गांधव रि !

( पि पि पि पि, गांधव पि !)

आगांत गांधव, आगांत पि, पिर्स विना मृत्न किर्न वि।

गीत्नत जीवन, जीवन रागन, आगांत जीवन गांधव राज्यन।

( पूरे न्कारेख द्वरथि हिन, अ गांधवी !)

( अवना मतना भिर्म !) ( आगि वैकि ना, वैकि ना!)

( गांधवी, अ गांधवी, गांधव विर्म ) ( गांधव अपर्नुत्न )

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে আঁকর দিতেছেন,—
(সে মথুরা কত দ্র!) ( যেখানে আমার প্রাণবন্ধত!)
ঠাকুর সমাধিস্থ। স্পান্দহীন দেহ। অনেকৃষ্ণ স্থির রহিয়াছেন।

#### ভাবাবিষ্ট ঠাকুর মা'র সঙ্গে কখা কহিতেছেন।

ঠাকুর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইরাছেন; কিন্তু এখনও ভাবাবিষ্ট। এই অবস্থার ভক্তদের সম্বন্ধে কথা বলিতেছেন। মাঝে মাঝে মাঝ মাঝ কথা কথা কচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)। মা ! তাকে টেনে নিও; আমি আর ভাব্তে পারি না !

(মাষ্টারের প্রতি)। তোমার সম্বন্ধী—তাঁর দিকে একটু মন আছে।

(গিরিশের প্রতি)। তৃমি গালাগাল খারাপ কথা অনেক বল ; তা হউক, ও সব বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। বদরক্ত রোগ কারু কারুর আছে। যত বেরিয়ে যায়, ততই ভাল।

<sup>\*</sup>উপাধি-নাশের সময়েই শব্দ হয়। কাঠ পোড়বার সময় চড়্-চড়্ শব্দ করে। সব পুড়ে গেলে আর শব্দ থাকে না।

ভূমি দিন দিন শুদ্ধ হবে। তোমার দিন দিন খুব উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক্ হবে।

"আমি বেশী আস্তে পাররো না ;—তা হউক ;—তোমার এয়িই ইবে।"

ঠাকুর শ্রীরামক্তফের ভাব আবার ঘনীভূত হইতেছে। আবার মা'র সঙ্গে কথা কহিতেছেন। "মা! যে ভাল আছে, তাকে ভাল

9

কত্তে যাওয়া কি বাহাছরী ? মা! মরাকে মেরে কি হরে।। খাড়া হয়ে রয়েছে, তাকে মারলে তবে ত তোমার মহিমা।

ঠাকুর কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া হঠাৎ একটু উচ্চৈ:স্বরে বলিতেছা,"আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে এসেছি। আছিছ পো মা।
বেন একটি ছোট ছেলে দ্র হইতে মা'র ডাক শুনিরাই
দিতেছে! ঠাকুর আবার নিস্পন্দ-দেহ হইয়া সমাধিস্থ বিসিয়া শার্ম
ভক্তেরা অনিমেষলোচনে নিঃশব্দে দেখিতেছেন।

ঠাকুর ভাবে আবার বলছেন, 'আমি লুচি আর ধাব ন পাড়া হইতে তুই একটী গোস্বামী দেখিতে আসিয়াছিলেন—

উঠিয়া গেলেন!

#### ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আনন্দে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। চৈত্র<sup>কা</sup> বড় গরম। দেবেন্দ্র কুল্পি-বরফ তৈয়ার করিয়াছেন। ঠাকু<sup>লা</sup> ভক্তদের খাওয়াইতেছেন। ভক্তরাও কুল্পি খাইয়া আনন্দ ক্রি<sup>কাটি</sup> মণি আন্তে আন্তে বলছেন 'Encore! Encore!' আরও কুল্পি দাও), ও সকলে হাসিতেছেন। কুল্পি দেবিয়া<sup>ঠা</sup> ঠিক বালকের ভায়ে আনন্দ হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। বেশ কীর্ত্তন হ'লো। মে অবস্থা বেশ বল্লে;—"রে মাধবী, আমার মাধব দে।"

"গোপীদের প্রেমোন্নাদের অবস্থা। কি আশ্চর্যা! <sup>বৃদ্ধি</sup> পাগল।"

একজন ভক্ত আর একজনকে দেখাইয়া বলিতেছেন, এই ভাব—গোপীভাব। রাম। এঁর ভিতর হুই-ই আছে। মধুরভাব আবার জানের কঠোর ভাবও আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি গা?

100

1

h

ď

7

6

ठोक्त धरेवांत स्रतिस्त कथा करिएछहिन।
ताम। आमि थवत पिछ्लाम, करे धाला ना।
धीतामक्ष। कर्म थारक धान भारत ना।
धक जन छक। तामवान आभनात कथा निथहिन।
धीतामक्ष (मराएण)। कि निथहि ?
छक। "भत्रमरुश्मत छिकं"—धेरे वंशन धकी विषय निथहिन।
धीतामक्ष (मराएण)। छत्व जात्र कि, तास्मत थ्व नाम रूव।
भितिम (मराएण)। एन जाभनात हिना वंशन।
धीतामक्ष । जामात हिना-हिना नारे। जामि तास्मत प्रामास्माम!
भाषात लाक्ता कर कर जामिशाहिलन; किन्न छाराएमत
पिथिया ठीक्तत जानम रम नारे। ठीक्त धकवात विल्लन, धिक्

দেবেন্দ্র এইবার ঠাকুরকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতেছেন। সেখানে ঠাকুরকৈ জল খাওয়াইবার আয়োজন হইয়াছে। ঠাকুর ভিতরে গোলেন।"

তাঁহার জন্ম দেবেন্দ্রনাথের পত্নী আসন পাতিয়া আহার্য্য ব্রব্যাদি সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। রামক্বফদেব যাইয়া তাহার উপর বিসলেন। দেবেন্দ্রনাথের মাতা, ভ্রাতৃজায়া; স্ত্রী এবং প্রতিবেশিনীয়া আসিয়া তাঁহার পদধ্লি লইলেন। সকলে প্রণাম করিয়া পদধ্লি গ্রহণ

করিবামাত্র, রামকৃষ্ণদেব ব্বিতে পারিলেন যে, ইনিই দেবেজ্রা তিনি তাঁহার প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া দেবেজ্রনাথকে বর্গু "দেখ, একেবারে আউলে। বেশ বেশ। এরা সব পাড়ার্গের হ কি না, বড় সরল। এদের একদিন দক্ষিণেশ্বরে লিয়ে যেও। বান্ দেবেজ্র কহিলেন, "আজ্রে হাঁ, আপনি যখন অন্ত্রমতি বর্গু তখন যাব বই কি।"

রামকৃষ্ণদেব আবার বলিলেন, "হাঁ, একদিন ওথানকে নিয়েছে "ঠাকুর সহাস্থবদনে বাড়ীর ভিতর হইতে ফিরিয়া আদিছে আবার বৈঠকখানায় উপবিষ্ট হইলেন। ভক্তেরা কাছে বিআছেন। উপেন্দ্র ক ও অক্ষয় ই ঠাকুরের তুই পার্শ্বে বিসিয়া গংকিরিতেছেন। ঠাকুর দেবেন্দ্রের বাড়ীর মেয়েদের কথা বলিতেছে

"বেশ মেরেরা! পাড়াগেঁরে মেরে কি না। খুব ভক্তি! ঠাকুর আত্মারাম! নিজের আনন্দে গান গাইতেছেন! বি গান গাইতেছেন? নিজের অবস্থা স্মবণ করিয়া তাঁহার কি ভার্মি হইল? তাই কি গান কয়টি গাইতেছেন?

#### গান।

(১) সহজ না হলে, সহজকে যায় না চেনা। গান।

(২) দরবেশ দাঁড়া রে ! সাধের করওয়া কিন্তী<sup>ধারী</sup>

\* পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেব ৎ লাইন হইতে এই পর্যান্ত ১২ লাইন প্রিয়নার সিংহ

† শ্রীউপেন্দ্রনাথ ( মুখোপাধ্যায় ) ঠাকুরের ভক্ত ও 'বস্থমতী'র স্বাধিবারী

‡ প্রীক্ষরক্ষার (সেন) ঠাকুরের ভক্ত ও কবি। ইনিই "প্রীর্মার্য়' লিখিয়া চিরম্মরনীর হইয়াছেন। বাকুড়া জেলার অন্তঃপাতী সরনাপুর গ্রাম ইয়া

#### চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

203

#### গান।

(৩) এসেছেন এক ভাবের ফকির। (ও সে) হিঁছর ঠাকুর, মুসলমানের পীর।

গিরিশ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও গিরিশকে नमस्रोत कवित्तन ।

দেবেন্দ্রাদি ভজেরা ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

দেবেন্দ্র বৈঠকথানার দক্ষিণে উঠানে আসিয়া দেখেন যে, তক্ত-পোষের উপর তাঁহার পাড়ার একটা লোক এখনও নিদ্রিত রহিয়াছেন। তিনি বলিলেন, 'উঠ, উঠ'। লোকটী চক্ষ্ মুছতে মুছতে উঠে বলছেন, 'পরমহংসদেব কি এসেছেন ?' সকলে হো হো করিয়া হাসিতে ा नाशियन। \*

ঠাকুর আনন্দে গাড়ীতে যাইতেছেন।•

Ţ

Ö

íŝ

ø t

ĺ,

F

S

শ্রীন—কথিত শ্রীশ্রীরামকৃক্তক্থামৃত, ৩র ভাগ—ক্রষ্টবা।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দেবেন্দ্রনাথের সপরিবারে ঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশ্রন

"এই ঘটনার অল্পদিন পরে একদিন মজুমদার মহাশ্যু, ব ত্রীলোকদের লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। যাইবার সমর দ মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, সেখানে বিষ্ণু-মন্দির ব পাঁচ পো বাতাসা কিনে নিয়ে চল, তোমার অস্থথের সময় মানিদির রেখেছিল্ম, হরির ল্ট দিতে হবে।" দেবেন্দ্র, রামক্রম্বরের যাহা ক্রয় করিলেন, তাহার সহিত বাতাসাও লইলেন। সমন্ত দি পুঁট্লি বাঁধিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ ঘরের মধ্যে প্রনের্গলন। রামকৃষ্ণদেব ছোট তক্তপোষে বসিয়া ছিলেন, উঠিয়া র্মা "এঁদের এনেছ, বেশ করেছ"—এই বলিয়া মজুমদার মহাশয়ে হাত ধরিয়া আপনার তক্তপোষের উপর বসাইলেন। ইতিমগে নাথ প্রট্লিগুলি উত্তর দিকের তাকের উপর রাখিয়া তৎপরে বিদ্বের পদধ্লি গ্রহণ করিলেন।

#### দেবেক্রের মাতা প্রণাম করেন নাই।

তাঁহার পত্নীও পদধ্লি গ্রহণ করিয়া নীচে মের্মে বসিলেন। মজুমদার মহাশয়ের মাতা এতক্ষণ প্র<sup>ধার</sup> নাই, কারণ, আজ তাঁহাকে দেখিবামাত্র বড়ই ছেলেম্মি यत्न रहेशाहिल। त्म पिन निष्कत वांगेष्ठ छ्यत्न नक्कत कतिशा दार्थिवात भृद्विहे माधू-ब्कादन ष्या थानाम कित्रशाहित्नन। ष्याक म्माठे दार्थित्नन, हेनि दनहाद हित्यांक्रय, त्यन छाँशांत हित्यत मछ, अछ कम वश्म, काष्क्रहे छावित्नन. थानाम कित्रत्न भाहि छाँशांत ष्यक्नामां कत्रा हश्न, छाँहे अञ्कल थानाम करतन नाहे। किन्छ मकर्तन यथन छाँशांत्र थानाम कित्रशा त्मित्नन, छथन ष्यावात छाँशांत्र मदन हहेन, 'वश्वत हां हि हत्त कि हत्त १ माधू त्य, ष्यामात थानाम कत्रा छिहिछ!'

Ą

10

1

朝

1

6

1

এইরপ ভাবিতেছেন, অমনি রামরুঞ্চদেব মন্তক অবনত করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। দেবেল্রের মাতা, সাধু তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন দেখিয়া, পা ছটি সরাইয়া লইয়া স্বয়ং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তাহার পর রামরুঞ্চদেব দেবেল্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, এরা বড় নির্ম্মল, বড় ভাল। তা এত রদ্ধুরের সময় এসেছ; এখানকে (মাতাঠাকুরাণীর নিকট) নিয়ে বাও। সেখানে গিয়ে এরা একটু জিয়ন।" মাতাঠাকুরাণীর নিকট প্রস্বমান্থব নাই, সেখানে একটু স্বাধীনভাবে বসিয়া আরাম করিতে পারিবেন, তাই তাঁহাদের নহবংখানায় মাতাঠাকুরাণীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

#### মাতার হরিরলুটের বাতাসা গ্রহণ।

এ দিকে তাঁহারা চলিয়া গেলে কিছুক্ষণ পরে রামকৃষ্ণদেব বেহারী
নামক জনৈক ভক্তকে বলিলেন, "দেখ, বাতাসা থেতে বড়
ইচ্ছে হচ্ছে।" এই কথা শুনিয়া বেহারী বাতাসা ক্রয় করিয়া
স্মানিতে গেলেন। দেবেন্দ্রনাথ বাতাসা আনিয়াছেন, কিন্তু
তাঁহার মাতা হরির লুট দিবেন, পরমহংসদেবকে তাহা দিবার

তাঁহার সংকল্প নাই। মাতার সম্মতি ব্যতিরেকে সেই বাল দেবেন্দ্রনাথ রামক্রঞ্চদেবকে দিতে পারেন না। মজুমদার ম্বা ইত্যাকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় রামক্রঞ্চদেব আসন পরিষ্ট করিয়া ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক বেড়াইয়া তাক্গুলি খুঁজিতে কা লেন। অবশেষে দেবেন্দ্রনাথ উত্তরদিকের তাকের উপর বে গুঁটি গুলি রাখিয়াছিলেন, সেইগুলিতে হাত দিয়া অন্থভব করিয়া কো লইয়া আপনার বসিবার স্থানে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন, এবং গুঁট খুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে অনেক বাতাসা রহিয়াছে। অমনির্দ লেন, "ওরে, এ হোঁড়া কি বোকা! এই এখানে এত বাতাসা দি আন্তে? ওরে, দেখ, দেখ, সে কতদ্র গেল। তাকে ফিরে জা বল, বল—বাতাসা পাওয়া গেছে।" এই বলিতে বলিতে বাতাসারি খাইতে লাগিলেন।

মজুমদার মহাশয়ের মাতা ইতিমধ্যে মাতাঠাকুরাণীর গ আলাপের পর বাতাসাগুলি লইয়া হরির লুট দিবার অর্থ ক্ষেদেবের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, রামকৃষ্ণদেব তাঁহার বাতানা খাইতেছেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত কথোপকথন করিয়া এক অপূর্ব্ব ভাবে অন্থপ্রাণিত হইয়া আসিয়াছেন যে, রামকৃষ্ণ হিরির লুটের বাতাসা খাইতে দেখিয়া তাঁহার প্রাণ-মন বিগলিও ই গেল। দেবেক্রনাথ, মাতার ম্থের ভাব দেখিয়া কহিলেন, "আর্মি নি মা, উনি আপনি খুঁজে পেতে নিয়ে খাচ্ছেন।"

দেবেন্দ্রের মাতা বলিলেন, "তা ঠিকই হয়েছে। হরি শ্বরা বি
পূর্ট গ্রহণ করেছেন। বড় সৌভাগ্যের কথা—উনি আপনার বি
আপনি নিয়ে থাচ্ছেন।"

রামকৃষ্ণদেব ছই চারিখানি বাতাসা মাত্র খাইয়া বাকীগুলি সরাইয়া দিলেন। দেবেন্দ্রনাথের মাতা অমনি আসিয়া গললগ্রীকৃতবাসে রামকৃষ্ণদেবের পদধূলি লইলেন; এবং তৎপরে বাতাসাগুলি লইয়া উপ-স্থিত সকলকে প্রসাদ বন্টনানস্তর কতকগুলি আপনার অঞ্চলে বাধিয়া রাখিলেন। সন্ধ্যার পূর্বের সকলে অল্প-স্বল্প প্রসাদ পাইয়া বিদায় লইলেন।

ń

-

È

F,

1

1

N.

ş

বাটী আসিয়া ঠাকুর সম্বন্ধে কথা—'আহা, কিন্ধপই দেখে এলুম'!

বাটী আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের পত্নী দেওয়ালে টাঙ্গান রামকৃষ্ণ-দেবের ফটোগ্রাফথানির প্রতি অঙ্গুলি-প্রয়োগ করিয়া আপনার স্বামীকে কহিতে লাগিলেন, "হাগা, তুমি এ কি ডাকাতে ছবি এনে রেখেছ? এ কি ছাই ছবি হয়েছে। আহা, কি রূপই দেখে এলুম। ম'রে গেলেও ও-রূপ আর ভূল্তে পার্বো না।" মজুমদার মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণীও ইতিমধ্যে আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলে, দেবেন্দ্র-পত্নী একটু ঘোম্টা টানিয়া অল্পদ্রে সরিয়া গেলেন।

দেবেন্দ্রের মাতা ঘরে প্রবেশকালে পুত্রবধূর কথা শুনিয়াছিলেন, ভিনিও তাঁহার কথার অন্থমোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হা বাবা, বোমা ঠিক কথা বলেছে। সে কি রূপ! যে দেখে এলুম বাবা, তা আর তোমায় কি বলব! এ ছবিতে কি তার এতটুকু নেই! এ দূর ক'রে গলার জলে টেনে ফেলে দাও। বাছার রূপ দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গেছে। তাঁর স্ত্রীর্ও বা কি রূপ, কিছেদা, ভক্তি, আর কি কথাবার্তা, তোমায় বাবা, তার কি জানাব! এমন স্ত্রীলোক তো কখন দেখিনি। যেন সাক্ষাৎ মা ভগবতী, কৈলাস থেকে এসেছেন। আমি ত বাবা, তাঁকে বৌমা ব'লে ফেলেছি।"

dor

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

দেবেন্দ্রনাথের পরিবারবর্গ তদবধি আর ইহজীবনে রামকৃষ্ণ্রদ্র কথা কহিয়া ফুরাইতে পারিলেন না; সে দিন সমস্ত রাত্রি ঐ এর চলিল।

#### দেবেন্দ্রনাথের অভিনব স্বপ্নকথা।

দেবেন্দ্রনাথ মনে করেন, রামক্বঞ্চদেব তাঁহারই মত এন মাত্বম, তবে খুব উন্নত। ধর্মপথে উন্নতি করিতে করিতে আশা বদ তিনিও শীদ্রই তাঁহার মত হইতে পারিবেন। কিন্তু দিন দিন দি দিন করেন, তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, ততই দেখেন বে, এই বাকী আছে। একদিন এক অভিনব স্বপ্ন দেখিয়া মনে বড় বহু উদয় হইল। স্বপ্নে দেখিলেন, যেন তিনি স্ত্রীলোক এবং রামক্ষ্মের্মে পদ্মী। কাজেই এমন অভুত স্বপ্ন দেখিলে লচ্জা হইবারই কথা।

এই ঘটনার পর একদিন রামক্বফদেবের নিকট যাইয়া প্রণাম কর্দিলন, কিন্তু তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছেন না, ব্রুলজ্জায় অভিভূত। রামক্বফদেব দেবেন্দ্রনাথের ভাব দেখিয়া ব্রুদ্রেশ্বর হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, আর্দ্র বিশ্বর বিশ্বর ক্বম দেখছি, মুখ তুলে চাও না কেন ? কি হয়েছে ? ব্যাপারটা বিশ্ব

রামকৃষ্ণদেব যত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, দেবেন্দ্রনাথ ততই লজার্থ হেঁট করিতেছেন। অথচ এ প্রকার অসম্ভব স্বপ্নের মানে কি, তার্থ জিজ্ঞাসা করিবার জন্মই আসিয়াছেন, কেবল লজ্জায় মুথে কথা সরিছে না। অবশেষে বারম্বার জিজ্ঞাসিত হইয়া ঘাড় হেঁট করিয়াই ফুই কথায় স্বপ্নের বুজান্ত বলিলেন। রামকৃষ্ণদেব ঐ কথা ভারিষা গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "বটে বটে, বড় ভাগ্যের ক্যান্ত্রক্ষম স্বপ্ন দেখা বড় ভাগ্যের কথা।" এই বলিয়া একটু চুগ ক্ষ থাকিয়া আবার কহিতে লাগিলেন, "কি জান, তোমার গোপীভাব কি-না, তাই ও রকমটা স্বপ্নে দেখেছ। বড় সোভাগ্যের কথা। ও রকম স্বপ্ন হ'লে, কামটামগুলো ক্রমে মন থেকে চ'লে যায়।"

TO THE

Ç

f

3

1

দেবেজ্রনাথ এতদিনে নিজের ভাব বুঝিলেন। পূর্ব্বে এত সাধনভজন করিয়াও যে কিছুই হয় নাই, এবং সেই জন্মই যে রামক্বফদেব
বলিয়াছিলেন, "দেখ, তুমি অনেক করেছ, কিন্তু খাপে খাপে লাগেনি।"
দেবেজ্রনাথ এ কথারও মানে এখন বুঝিতে পারিলেন। সে দিন দেবেজ্র
গাড়ু বহিয়া লইয়া যাওয়াতে রামক্বফদেব দস্তে জিহ্বা কাটিয়া
বলিয়াছিলেন, "ওগো, তোমার সঙ্গে আমার ও ভাব লয়"—ইহারও
আভাষ বোধ হয় পাওয়া গেল।\*

थरे बंग्नांगे थियनाथ निःश् निविक, উद्योवन—देवार्व, २००६।

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ সন্মাস গ্রহণের বাসনা।

অন্তর্গ টিসম্পন্ন ঠাকুর তাঁহার ভক্তদিগের স্বভাব সম্বন্ধে অনেকম বলিতেন। কাহাকে বলিতেন "ও অথণ্ডের ঘর", কাহাকে দি সাকারের ঘর" এবং কাহাকেও বা "বৃন্দাবনের লোক" ইডা ইত্যাদি। একদিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া চার্কি পাইলেন ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে কতগুলি স্ত্রীলোক ভক্তকে দিবিভিছেন। দেবেন্দ্রনাথকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া ঠাকুর বলিকের "তুমি একজন বড় কম নও, দেখলুম—আজ সকালে দেখলুম……"

ঠাকুরকে কথা শেষ করিতে না দিয়া দেবেক্রনাথ বিলি "যা দেখেছেন আপনিই দেখেছেন, ওকথা কাহাকেও বিলি দরকার নাই।" পাছে নিজের স্থ্যাতি শুনিলে অহন্বার র্ হয়, এই ভয়ে দেবেক্রনাথ ঠাকুরের বাক্য সমাপ্ত হইতে দি নাই। নাম যশের আকাজ্জা তাঁহার কথনও ছিল না; বাস্তবিক তাঁই মত নিরহন্ধার মাটীর মাস্তব খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

সন্মাসের জন্ম ঠাকুরের চরণে পতিত।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের রুপায় এবং তাঁহার দিব্য সর্বা দেবেন্দ্রনাথের আবাল্যসঞ্চিত বৈরাগ্যের ভাব পুনরায় প্রবল ই উঠিল। তিনি ব্ঝিলেন সংসার অনিত্য এখানে বিমল ও আনন্দ লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব। মায়া-মোহে হইয়া সংসার করিতে দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা হইল না। সন্ন্যাস গ্রহণের অন্নমতি পাইবার জ্বন্ত ঠাকুরের চরণে পতিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে স্বীয় অন্তরের বাসনা নিবেদন করিলেন।

#### উত্তরে ঠাকুর গান ধরিলেন।

ঠাকুর জানিতেন দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার জননীর স্নৈহের সন্তান।
বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্থায় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জকালে হারাইয়া
তিনি কনিষ্ঠকে অবলম্বন করিয়া সংসারে রহিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ
বদি সন্মাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার জননীর
ক্ষোভের সীমা থাকিবে না। তত্বপরি দেবেন্দ্রনাথ বিবাহিত,
তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীরও একটা উপায় চাহি। ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথকে
সন্মাস-গ্রহণের অন্থমতি না দিয়া গান ধরিলেন,—"কেন নদে
ছেড়ে সোনার গৌর……অকুলে ডুবাবি।"

#### 'তোমায় সংসার ত্যাগ করতে হবে না।'

1

ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথকে মাটী হইতে উঠাইয়া সান্ধনা দিতে দিতে বলিলেন,—"তোমায় সংসার ত্যাগ কর্তে হবে না। আমি বল্ছি দরে থাক।"

অক্ষয় মান্তার মহাশয় তাঁহার পৃঁথিতে 'দেবেন্দ্র- বান্ধণে'র ঠাকুরের নিকট সন্মাস কামনার বিষয়টা অতি অন্দরভাবে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে আমরা তাহা নিমে উদ্বত করিলাম—

> "মহাভাগ্যবান্ এই দেবেন্দ্ৰ-ব্ৰাশ্বণ। প্ৰভুৱ কৃপায় কত দিব্য-দরশন। ভাবানন্দে মগ্ন মন বহে নিরম্ভর। সংসারে থাকিতে লাগে গায়ে মহা জর।

পরিহরি গৃহবাদ সন্মাদ কামনা।
তাহায় শ্রীরায় দেন বারংবার হা না॥
দিনেকে দারুল ক্ষেদ মর্ম তৃঃথ যুত।
দশুবৎ লম্বমান্ শ্রীপদে পতিত॥
করন্বয়ে পদন্বয় করিয়া ধারণ।
আর্তনাদে উঠিচঃম্বরে কান্দেন ব্রাহ্মণ॥
ভক্তের অন্তর বৃঝি প্রভু ভগবান্।
আপনার ভাবে তবে ধরিলেন গান॥
ভাবে রসে গীতথানি স্থন্দর কেমন।
বেমন অবস্থা গত তাহার মতন॥

গীত

কেন নদে ছেড়ে সোনার গৌর দণ্ডধারী হরি।
ও তোর ঘরে বধ্ বিষ্ণুপ্রিয়া তার দশা কি করিবি।
একে বিশ্বরূপের শোকে,
শক্তিশেল রয়েছে বুকে,
তুইও কি অভাগী মাকে অকুলে ডুবাবি॥

উঠাইয়া শ্রীদেবেন্দ্রে বিশ্ব-গুরু কন,
শ্রীবাসাদি গৌরাঙ্গের যত ভক্তগণ ॥
কোন অংশে নহে কম সন্মাসীর চেয়ে।
বলিতেছি রহ ঘরে কি কাজ ছাড়িয়ে ॥
মহামন্ত্র-রূপ বাক্যে সাস্থনা প্রভুর।
শুনিয়া স্থান্থির চিত্ত দেবেন্দ্র ঠাকুর॥" \*

\* শীশীরাসকৃষ্ণ পুঁথি

পরে একদিন ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথের জিহ্বাতে অঙ্গুলী দ্বারা কি
লিখিয়া দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ আমাদের বলিতেন,
ঠাকুর তাঁহার জিহ্বাতে কি লিখিয়া দিয়াছেন, তাহারই ফলে তিনি
বিন্দুমাত্র ক্রেশ অন্নভব না করিয়া অনবরত দীর্ঘকাল ধরিয়া ভগবং
প্রসঙ্গে আলাপ করিতে পারিতেন।

#### গৃহী হইয়াও ভগবৎ আনললাভ।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোন্ কার্য্য কি অভিপ্রায়ে করেন, তাহা তিনিই জানেন, আমাদের বোধ হয় সংসার-সম্ভপ্ত মানবগণের কল্যাণার্থ দেবেন্দ্রনাথের জন্ম তিনি এইরপ বিধান করিয়াছিলেন। সংসারে অনাসক্তভাবে থাকিয়া কিরপে ভগবানে মতি স্থির রাখিতে হয়, তাহা দেবেন্দ্রনাথকে বাহারা দেখিয়াছেন ও তাহার সহিত্য বিশিষ্টভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারা কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন। গৃহী হইয়াও যে, ভগবানের কুপালাভ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎ আনন্দলাভ করা যায়, তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত দেবেন্দ্রনাথ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের রুপালাভে দেবেন্দ্রনাথের হাদয়ের সমন্ত হুংখ, সংশয় ও অশান্তি বিদ্রিত হইয়াছিল। আপনাকে লীলাসহচর জ্ঞানে মহানন্দে ভগবৎ-প্রেম-স্থা আস্বাদন করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই সময়কার নানা অপূর্ব্ব ঘটনা বর্ণনা করিতে করিতে কত সময় আহ্লাদে মাতিয়া উঠিতেন। কখন বা বলিতেন, "ঠাকুর সব কথাই কি মুখে প্রকাশ করিতেন? ঠারে ঠোরে ইন্দিতে কত তত্ত্বকথা বলিতেন। কখনও বা উর্দ্ধদিকে কখনও বা বক্ষদেশে অন্ত্রলি নির্দেশ করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলা জ্ঞাপন ও স্মরণ করাইয়া দিতেন।

এই স্থন্দর লীলাকথা বলিতে বলিতে পরে আমরা দ্রিরাছি, দেবেন্দ্রনাথ গভীর নিস্তব্ধতা মধ্যে ডুবিয়া যাইতেন। ব ভাবে বহুক্ষণ চলিয়া যাইতে। কেহ তাঁহার নিকটে যাইছে। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইত না। পরে ছ সহজ্জাবে আসিতেন ও কথা কহিতে থাকিতেন, তখন হ হইত যেন এতক্ষণ কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপে নিযুক্ত ছিল্টিভাবের অকিব এরপ অবস্থার কিঞ্চিৎ বৈষম্য দৃষ্ট ম্টিভাবের আকর ঠাকুরের নিকট হইতে কত ভাবই দেবেন্দ্রনাধ দ

অনেক সময় আত্মহারা হইয়া দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন, "বা যা কিছু, সবই ঠাকুর—সবই ঠাকুর। তা ছাড়া কিছুই <sup>()</sup> না"!—প্রেমিকের দৃষ্টিতে জগৎ তথন প্রেমময়—ঠাকুরময়!

### সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

### ঞী প্রীরামকৃষ্ণদেব কল্পতরু—অন্ত্যুলীলা।

এই অনিত্য নশ্বর জগতের ধর্ম—কিছুই চিরদিন এক অবস্থায় থাকিবার নহে। চিরদিন সমানে যায় না—প্রেমময়ের এই আনন্দের লীলা—এই মর্ত্তলীলা অধিক দিন এক ভাবে গেল না; তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপন দেহলীলা সম্বরণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে আহারের সময় ঠাকুর ইহার আভাষ জানাইয়াছিলেন। আহার করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন—"আর লুচি খাব নাই"। দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে কুল্লী বরফ খাওয়ার পর হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুর গলদেশে একটু বেদনা অহুভব করিতে থাকেন এবং ভাবধি আর লুচি খাইতে পারেন নাই।

#### শ্রীশ্রীঠাকুর রোগে আক্রান্ত—দেবেন্দ্রনাথের সেবা।

মাহেশের রথলীলা দর্শনান্তে ফিরিবার মৃথে ঠাকুরের গলদেশের বেদনা অত্যন্ত রৃদ্ধি পায় এবং পরদিন হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ হয় ও ঠাকুর ক্রমশঃ শয়াগত হইয়া পড়েন। দেরেক্রনাথ এই সময়ে ঠাকুরকে ঘন ঘন দেখিতে যাইতে লাগিলেন এবং ক্ষ্মেনে ভক্তগণের সহিত প্রতীকারের পরামর্শাদি করিতেন; অধিকন্ত, দরিজ ইইলেও গুরুসেবার জন্ম সকলের সঙ্গে সাধ্যমত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।

> "ব্যয়ভার যত হয় সকলে যোগান। নরেন, স্থরেদ্র মিত্র', বস্থ বলরাম।

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

338

হরিশ মুন্তফী, নবগোপাল, কেদার। চাঁই ভক্ত রামদত, মহেন্দ্র মাষ্টার॥ কালীপদ, দেবেন্দ্ৰ-ব্ৰাহ্মণ ভক্তগণ। এবে যাঁরা সন্মাসীরা বালক তথন॥"\*

রোগাক্রান্ত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল স্বরু চিকিৎসাধীনে ছিলেন। তাঁহারই প্রামশীমুসারে স্কলের র্য জন্ম ঠাকুরকে কাশীপুরের এক বাগান-বাড়ীতে আনিয়া রাগা ব ঠাকুর দ্বিতলে বাস করিতেন, শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী পার্ণের ই পাকিতেন এবং ভক্তগণ নীচের তলার পাকিয়া ঠাকুরের দেগ করিতেন। এই সময়—ইংরাজী ১৮৮৬ সালের ১লা গ্র শ্রীরামকুঞ্চদেব "কল্পতরু" হন।

#### শীরাসকৃষ্ণ কল্পতর ।

স

4

"প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ। হাটেতে ভান্দিব হাঁড়ি যাইব যখন॥ সেই হাঁড়ি-ভাঙ্গা-রঙ্গ আজিকার দিনে। কি ভাবে ভাঙ্গিলা হাঁডি শুন একমনে।

"অন্তরদ ভক্ত তার দেবেন্দ্র বান্ধণ। দিতলে ডাকিয়া তাঁয় প্রভুদেব কন ॥ স্থিরতর কর কথা তোমরা সকলে। রাম কি কারণে মোরে অবতার বলে॥"\*

<sup>\*</sup> শীশীরাসকৃষ্ণ পুঁথি।

त्मारविद्याश विनार्णन,—"এই অবতার-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মর্ম আমরা কি ব্বিব ? ঠাকুর নিজেই ইহার মর্মার্থ পরে প্রকটিত করিলেন। বৈকালবেলা আপনি 'কল্পডরু' হইয়া বসিলেন। একে একে সকলকে দিতলে ডাকিয়া রূপা করিতে লাগিলেন। তাহাতে দয়াময় প্রভূ ত্প্ত না হইয়া নীচে নামিয়া বাগানে বেড়াইতে লাগিলেন এবং আপনি যাচিয়া যাচিয়া সকলকে রূপা করিতে লাগিলেন। কাহার বক্ষ, কাহার মস্তক স্পর্শ করিলেন। কাহারও কাণে কাণে কি বলিলেন।"

কর্ম ঠাকুরের সেই দিনের অপরপ রপ বর্ণন করিতে যাইরা দেবেন্দ্রনাথ আত্মহারা হইতেন। অতিরিক্ত হইলেও ঠাকুরের এই সময়কার অপূর্ব্ব দৃশ্যের বর্ণনা "এশীরামকৃষ্ণ পুঁথি" হইতে উদ্ধৃত করিবার লোভ আমরা সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"আজি মনোহর বেশ প্রভুর আমার।
বারেক দেখিলে কভু নহে ভুলিবার॥
পরিধান লালপেড়ে স্থতার বসন।
গারে বনাতের জামা সবৃদ্ধ বরণ॥
সেই কাপড়ের টুপি কর্ণমূল ঢাকা।
মোজা পায়ে চটি জুতা লতাপাতা আঁকা॥
শ্রীঅন্দের মধ্যে খোলা বদনমণ্ডল।
কাস্তিরপে লাবণ্যেতে করে ঝলমল॥
লাক্ষণ বিয়াধিভোগে শীর্ণ কলেবর।
কিন্তু বয়ানেতে কান্তি বহে নিরম্ভর॥
মনে হয় অঙ্গবাস সব দিয়া খুলি।
নয়ন ভরিয়া দেখি রূপের পুতুলি॥

হঠাৎ দাঁড়ায়ে পথে শ্রীগিরীশে কন।
তোমরা কি দেখ মোরে, কিবা লয় মৃন॥
গিরীশ পাতিয়া জান্ত বিসি' পাদমূলে।
করযোড়ে সম্ভাষিয়া প্রভুদেবে বলে—
'আমি ছার কি বলিব আপনার কথা।
শুক বাাস বিবরণে পরাভব যেখা'॥" \*

যুগপৎ আনন্দে ও ছঃখে বিহবল দেবেন্দ্রনাথ আছন্ত প্রন্থ থাকিয়া এই দিনের সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিলেন। এই শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে অন্ত্যলীলা উদ্বিগ্নচিত্তে সজ্যোগ করিতে নার্চি "ঠাকুর আমার চিন্মর"।

ঠাকুর এই সময় আপন অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে তাকিয়া। তাবে গোপনে 'ব্রন্ধজ্ঞান তত্ত্বকথা' বলিতেন। দেহত্যাদে পূর্বে একদিন দেবেন্দ্রনাথকে তাকিয়া বলিয়াছিলেন—'দে আমার কেন এখন সর্বাদা ব্রন্ধভাবের উদ্দীপনা হচ্ছে ' সপ্তমের ঘরে সমাধিস্থ হয়ে থাকিতে প্রবল বাসনা হচ্ছে"। ব্যাধির জন্ম দেবেন্দ্রনাথের এত ভাবনা, কিন্তু তাঁহার প্রিমূর্ট্ট শ্রবণমাত্ত্র সকলই কোথায় ভাসিয়া যাইত! তাই তিনি বিশিশ্বাকুর আমার চিক্সাক্স। তাঁহার অন্তরে ব্যাধির কোন কখনও আমরা পাই নাই। তিনি নিত্য-নিব্বিকার!"

শীশীঠাকুর তদীয় ভক্তগণকে ধর্মসমম্বয়ের একতামুরে করিয়া %১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ, ইং ১৮৮৬ সালের ১০ই রবিবার রাত্রি ১টার সময় নিত্যধামে প্রস্থান করিলেন।

<sup>\*</sup> वीवीत्रामकृष भ्रेषि।

# অফ্টাদশ পরিচ্ছেদ শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনে।

পরদিন দ্বিপ্রহরের পর ডাক্তার মহেন্দ্রলালের অভিপ্রায় অনুসারে ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী-পরিবৃত তিরোভাবের একটা শেষ ফটো তোলা হয়। ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ শোকসম্বপ্তচিত্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়।

i

1

1

4

ঠাকুরের অদর্শনে দেবেন্দ্রনাথ আপনাকে অতিশয় অসহায় মনে করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের বিচ্ছেদ তাঁহার অসহ্থ বোধ হইতে লাগিল। সহসা যেন জীবনের সমস্ত স্থখ-শান্তি নিমিষের মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল! যিনি তাঁহার অশান্ত জীবনে শান্তি আনিয়া দিয়াছেন, যাঁহাকে দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না, যিনি তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা এবং যিনি তাঁহার আপন হইতেও আপনার, তাঁহার বিরহ সহু করা দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব হইল। তিনি প্রাণত্যাগে কৃতসম্বল্প হইলেন।

দেবেন্দ্রনাথের গন্ধাজনে প্রাণবিসর্জ্জনের চেষ্টা ও বামীজির বাধা।

হই এক দিন পরে কাশীপুর বাগান হইতে গুরুভ্রাভূগণের সহিত

গন্ধায় স্থান করিতে ষাইয়া গন্ধাজনে দেবেন্দ্রনাথের প্রাণবিসর্জ্জনের ইচ্ছা

বড় বলবতী হইল। স্থামী বিবেকানন্দ তাঁহার সংকল্প বুঝিতে পারিয়া

স্থানের সময় দেবেন্দ্রনাথের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"তা হবে

না দেবেনবাব্, ভূমি এইখানেই ভূব দাও, আমি তোমার হাত

ধরিয়া থাকি।" স্বামীজি দেবেন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া সঙ্গে স্ফ্রা আনিলেন এবং তাঁহাকে সান্ত্রনা দান করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর ত্যাগী ভক্তগণ অতি ক্ষ মাত্র কাশীপুর-বাগানে ছিলেন। পরে ভক্তপ্রবর শ্রীষ্ত ক্ষ মিত্র মহাশরের আগ্রহে বরাহনগরে মঠ স্থাপিত হয়। তথান বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, রামক্লফানন্দ, শিবানন্দ, সারদানন্দ, অফে প্রেমানন্দ, অদৈতানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীভক্তগণ যাইয়া বাস ক্ লাগিলেন।

এদিকে, জন্মান্তমী দিন ঠাকুরের অস্থি ভক্তপ্রবর রাই কাঁকুড়গাছি "যোগোভানে" সমাধিগত হইবার পর হইতে সেখানে গাঁ নিত্য-পূজা ও মাঝে মাঝে কীর্ত্তন ও উৎসব হইতে আরু ইহা ব্যতীত প্রতিদিনই প্রাতে ও সন্ধ্যার পর বাগবাজার ই বাবুর বাড়ী এবং বৈকালে গিরিশ বাবুর বাড়ী ভক্তগণের ই হইত। শ্রীশ্রীঠাকুরের জদর্শনের পর হইতে তাঁহার আপ্রিত র তাই চারি স্থানে মিলিত হইয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গে নানা ইর্ণ দারা জদর্শন জনিত তুংথের লাঘব করিতেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথও ঠাকুরের বিরহ্যাতনা লাঘব করিবার দি এই চারি স্থানে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তিনি ভর্কা এক পাশে যাইয়া বসিয়া থাকিতেন এবং সকলের কথাবার্চ্চা শ্রুবণ করিতেন।

বরাহনগর মঠের সন্মাসিগণ তীত্র বৈরাগ্যপূর্ণ কঠোর ই নিযুক্ত—দিন-রাত্র জপ, ধ্যান, পাঠ ও আলোচনায় ব্যত্ত-ইং সেই সময়কার অপূর্ব্ব দৃশ্য ঈশ্বরাহ্মরাগী মাত্রকেই আরু ই অনেকে তথায় যাইয়া সংসার-চিস্তা ভূলিয়া যাইতেন; এর্ম্ন Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1

1

はん

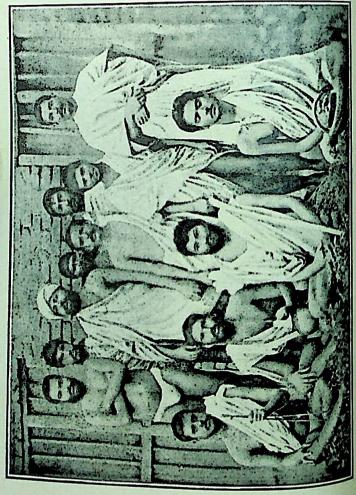

একদিন তাঁহাদের সহিত রাত্রিযাপন করিতেন। দেবেন্দ্রনাথও অবকাশ পাইলেই প্রায় এই মঠে আসিয়া তাঁহার যুবক সন্ন্যাসী গুরুপ্রাতৃগণের সহিত কিছুকাল কাটাইয়া যাইতেন। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের বড়ই ইচ্ছা ছিল—দেবেন্দ্রনাথ সন্ন্যাস লইয়া তাঁহাদের সহিত বাস করেন; কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে সন্মাস লইবার অন্থমতি দেন নাই বলিয়া, তিনি স্বামীজির প্রস্তাবে সম্মত হইতেন না।

#### বরাহনগর মঠে দেবেক্রনাথের সন্মাসীর সাজ।

এক দিবস দেরেন্দ্রনাথ তদীয় মাতৃলের সহিত বরাহনগর মঠে আগমন করিলে, স্বামীজি তাঁহাকে সন্মাস লইবার জন্ম অন্থরোধ করেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমার ত ইচ্ছা করে সন্মাসী হইতে, ঠাকুর দিলেন কৈ ?" ইহাতে স্বামীজি তাঁহাকে ধরিয়া জোর করিয়া গেরুয়া-কৌপীন পরাইয়া, দণ্ড-কমণ্ডলু প্রভৃতিতে উত্তমরূপে নিজহন্তে সন্মাসীর বেশে সাজাইয়া দেন। তৎপরে সন্মাসীসকলে একত্র হইয়া ফটো তুলিয়া ছিলেন।

परितक्षनाथ विनिष्ठन,—"यामीक्षि वर् मिक्सान् शूक्य हिलन।

जिनि आमारक कोशीन পরাইয় দিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে

जीव বৈরাগ্যের উদয় হইল এবং সংসারে আর ফিরিব না

সক্ষর করিলাম। মামাকে বিললাম,—'আর আমি বাড়ী যাব না।'

আমার কথা গুনিয়া মামার মৃথ গুকাইয়া গেল। তিনি অগত্যা

সেই দিনকার জন্ম আমাকে বাড়ী ফিরিতে বলিলেন। বাড়ী আসিয়াও

সয়্মাসের ঘোর কাটিল না। বাড়ীর লোকে ভয়ে কেই আমার

সহিত কথা কহিত না। কিসে আমি ভাল থাকি, সর্বাদা কেবল

তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। সয়্মাসের ঘোর প্রায় একমাস

.>20

#### মহাত্মা দেবন্দ্রনাথ

পর্যান্ত ছিল। পরে ঠাকুরের আদেশ পুন: পুন: স্মরণ হওরাতে আমার সন্মাসের ঘোর কাটিয়া গেল এবং পূর্বের ন্তায় সংসারের কান্তে মন দিলাম।"

দেবেন্দ্রনাথ ও স্বামীজি কাঁকুড়গাছি যোগোভান হইতে একসঙ্গে ফিরিভেছেন।

কাঁকুড়গাছি 'যোগোভানে' ঠাকুরের স্মাধিমন্দির নির্মিত হলৈ प्राप्त मार्थ प्राप्त प्राप्त विश्वास विश्व कि विश्व विश्व विश्व कि विश्व क প্রত্যাগমন করিতেন। একদিবস সন্ধ্যার পর স্বামীজি দেবেজ্রনাণ্য সহিত যোগোভান হইতে ফিরিবার সময় আকাশের দিকে চাঞ্চি তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ দেবেন্ বাবু, ঐ যে আকাশে ছায়াপ দেখিতে পাইতেছ, ওটা কি জান ? ও হচ্ছে নক্ষত্রের কাদা, বাণি রাশি নক্ষত্র ওখানে পর পর আছে, এক একটা নক্ষত্র স্থা্র মত ব তাহা অপেক্ষা বড়। আবার এই সকল সুর্য্যের চারিদিকে আমাদে পৃথিবীর মত কত গ্রহ আছে। স্থতরাং কত পৃথিবী, কত 🕫 আছে, ব্বিতে পারিতেছ ? ভগবান্ এইরূপ অনন্ত ব্রন্ধাণ্ডের শ্<sup>নি</sup> কর্ত্তা। এমন ভগবান্কে কি ক্ষুদ্র মানব লাভ করিতে পারে। কত শত ইন্দ্র চন্দ্র বায়্ বরুণ বাঁহাকে অনন্তকাল ধরিয়া কুতাঁ<sup>রুকি</sup> পুটে স্তব করিতেছে, সামাগু মানুষ তাঁহার নিকট ষাইবে কি করিয়া। স্বামীজির পূর্ব্বোক্ত কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ ভাবিলেন,—তাও <sup>6</sup> বটে ! তুলনা করিয়া দেখিলে আমি ত একটা কীট অপেকা 👯 আমার দারা ভগবান্লাভ কিরুপে সম্ভব হইতে পারে ? স্বামীজির কর্মা म्हित्वस्तारिक वृष्टि विष्टिक श्रेष्टिक नाजिन। जिनि स्रोमीकि গভীরভাবে তন্ময় দেখিয়া, ইহার মীমাংসা করিয়া দিতে কোন ক্<sup>ধা ত্রু</sup> विनिष्ठ मार्म क्रिलिन ना । यामीकि किष्टू जांत्र विनित्न ना ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

পরদিবস গিরিশ বাব্র নিকট উপস্থিত হইরা দেবেন্দ্রনাথ 
খামীজির কথা তাঁহাকে জানাইলে গিরিশ বাব্ বলিলেন, "ই্যা,
এ ত ঠিক কথা,—ভগবান্ অনস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশর। ঐশর্য্যের
দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মাছ্যের সাধ্য কি যে, সেই সর্ব্বশক্তিমান্
ভগবানের নিকট পৌছিতে পারে? ঐশর্যমণ্ডিত থাকিলে ক্ষ্ত্র
মানব তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না বলিয়াই, দয়াময় আমাদিগের
নিকট ঠিক আমাদের মত হইয়া আদেন এবং কপা করিয়া
আমাদের নিকট আপনাকে ধরা দেন।" গিরিশ বাব্র কথা শুনিয়া
দেবেন্দ্রনাথ আশ্বন্ত হইলেন।

# গিরিশ বাব্র বৈঠকথানায় দেবেন্দ্রনাথের ভাব।

একদিন দেবেন্দ্রনাথকে নিজের বৈঠকখানায় বসাইয়া ভক্তপ্রবর্ গিরিশচন্দ্র বাটীর ভিতর গমন করেন; কিছুক্ষণ পরে বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, দেবেন্দ্রনাথ কার্চপুত্তলিকাবৎ নিম্পন্দ হইয়া বসিয়া আছেন। অনেকক্ষণ নাম ধরিয়া ডাকিবার পর দেবেন্দ্রনাথ প্রকৃতিস্থ হইলেন। গিরিশবাব্ বলিলেন—"দেখ দেবেন্ বাব্, আমার এখানে ভাব-টাব করো না, ওতে আমার বড় ভয় করে।" একটী নারিকেল-বুক্দের শাখা বায়্ভরে ছলিতেছে দেখিয়া শ্রীকৃঞ্বের চূড়া নড়িতেছে মনে করিয়া তাঁহার ঐ অবস্থা হইয়াছিল।

ঐ সময় ঐক্তক্ষের নাম বা তদীয় বৃন্দাবন-সীলার কথা শ্রবণ করিলে তিনি বিরহে অধীর হইয়া পড়িতেন, আর আত্মসংবরণ করিতে পরিতেন না। প্রকৃতিস্থ থাকিবার জন্ম তিনি এই সময় ঐক্তক্ষের নাম করিতেন না। পাছে, যখন তখন যেখানে সেখানে ভাবস্থ ইইয়া পড়েন, সেই জন্ম এই সময় তিনি অনবরত "মা ব্রন্ময়য়ী, মা

ব্রহ্মময়ী" বলিতেন। স্বামীজি এই সময় তাঁহাকে বিদ্রুপ ক্রিরা বলিয়াছিলেন, "কদমতলার পিঁ-পিঁ, এখন বেশ ভাল লাগ্ছে, কিন্তু পরে কষ্ট পেতে হবে।" স্বামীজির বলিবার উদ্দেশ্য ছিল— শুধু আপন মুক্তিতে তৃপ্ত থাকিলে চলিবে না, জগতের হিতসাধনও চাই।

## বাহিরী গ্রামে দেবেক্রনাথ ও নৈরায়িক পণ্ডিত।

পূর্ব্বে ঠাকুরের রুপাপ্রাপ্ত বিহারী নামক যে ব্রাহ্মণের কথা উন্নিছি হইয়াছে, বাটাতে কোন কর্ম্মোপলক্ষে সেই বিহারীর নিতান্ত অনুরোদে একবার দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার জন্মস্থান বীরভূম জেলার বাহিরী গ্রাদে গিয়াছিলেন। একদিন বিহারী-প্রমূখাৎ দেবেন্দ্রনাথের কথা অবগ্রহ ইয়া তত্রত্য এক নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণ একজন শিশ্ব সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন।

পণ্ডিতজী আসিয়া দেবেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহান্দ!
শাস্ত্র বচনে বলে, একটা কেশকে শত ভাগ করিলে যাহা হয়, য়নে
পরিমাণ তাহাই এবং ভগবান্ অপার অনস্ত, অতএব ক্ষ্দ্র মনোর্ঘা
ভগবানের ধারণা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?—এ বিষয়ে আয়ি
মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি দয়া করিয়া য়ি
আমার এই সন্দেহ অপনোদন করিতে পারেন, তবে কৃতার্থ হই।"

পণ্ডিতজির প্রশ্ন শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ চিন্তিত ইইনি এবং কি উত্তর দিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। গ ঘরে বসিয়া কথাবার্তা হইতেছিল, তাহার দেওয়ালে একথানি কা মাতার ছবি ছিল। নিরুপায় দেবেন্দ্রনাথ ছবির দিকে চাহিয়া মনে ম বলিলেন, 'মা, আমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই, আমি এ প্রশ্নের কি উত্তর দি তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর।' এইরূপ ভাবিয়া ছবির দিকে এক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ ভাবস্থ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, কিয়ৎ-ক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলেন, পণ্ডিতজী ক্বতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া জশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথ পণ্ডিতজীর হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন এবং ঈশ্বরপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন।

পণ্ডিতজীর শিশু প্রশ্নের মীমাংসা শুনিবার জন্ম এতক্ষণ ব্যগ্র হইয়া-ছিলেন; প্রশ্নের মীমাংসা সম্বন্ধে কোন কথা হইল না দেখিয়া, তিনি দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "মহাশয়, ইহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না?"

পণ্ডিতজি শিশ্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বাপু, তোমার চেয়ে মুর্থ ত আর দেখি নাই। লোকে বলে, শোনার চেয়ে দেখা ভাল, ছুমি তোমার সম্মুখে দেখিলে—কিরূপ মনের দ্বারা ঈশ্বরের ধারণা হইল, তথাপি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ"?

The state of the s

The State of the William States

# छनविश्म शतिराष्ट्रम

মিনার্ভা থিয়েটারে কর্ম্ম গ্রহণ ও ত্যাগ—ইটালী আগমন।
(ইং ১৮৯২—৯৬)

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পূর্ব হইতে নেবেন্দ্রনাথ বাগবাদারে বাস করিতেছিলেন। তিনি তখনও যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাটীতে ক্র্যারতেন; সামান্ত বেতন যাহা পাইতেন, তাহাতে তাঁহার সংসারক্ষ্যানির্বাহ করিতে কষ্ট হইত।

# দেবেন্দ্রনাথ থিয়েটারের কেসিয়ার নিযুক্ত।

এই সময়ে পাণ্রিয়াঘাটানিবাসী নাগেক্সভ্যণ মুখোগাগার মহাশয়ের নৃতন এক থিয়েটার খুলিবার বাসনা হওয়াতে, তিরি নাট্যাচার্য্য গিরিশচক্রকে থিয়েটার-সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মের তার গ্রহণ করিতে অমুরোধ করেন। প্রীযুত গিরিশচক্র বলিলেন, "আরি আপনার থিয়েটার খুলিতে পারি, যদি দেবেন্বাব্র মত বিশ্ব কর্মচারী পাই।" দেবেক্রনাথের সহিত নাগেক্রবাব্র পূর্ব হইটের বিশেষ পরিচয় ছিল। নাগেক্র বাব্ ও গিরিশবাব্র অমুরোধে এই অর্থের অসম্ভাবপ্রযুক্ত দেবেক্রনাথ থিয়েটারে কর্ম করিতে খীর্ফ হইলেন। তাঁহাকে কেসিয়ার নিযুক্ত করা হইল। থিয়েটারো নাম হইল মিনার্ভা থিয়েটার শেল ২৮শে জামুয়ারী শনিবার বছ আড়মরের সহিত এই থিয়েটার খোলা হয়।

শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র স্বয়ং নাট্যকার এবং অভিনেতা হইলেন। তার্থা তত্ত্বাবধানে রঙ্গালয়ের উন্নতি হইতে লাগিল। নাগেন্দ্রবাবু দেবেন্দ্রনার্থা Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

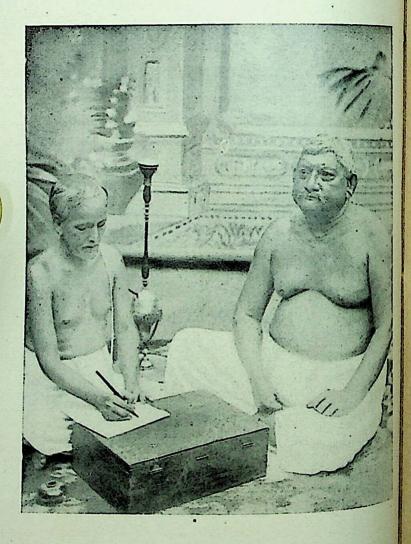

গিরিশচন্দ্রের লেখক— দেবেন্দ্রনাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

আত্মীয় এবং স্থক্দ, স্থতরাং বাহাতে তাঁহার রঙ্গালয়ের উন্নতি হয়, তিবিয়ে দেবেন্দ্রনাথ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রগত বিশেষত্ব এই ছিল বে, বখন বাঁহার কার্য্যগ্রহণ করিতেন, বোল-আনা মনপ্রাণ দিয়া—নিজের কার্য্যজ্ঞানে তাহা স্থসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ দিবসে বজ্জেশ্বর বাব্র বাটীতে কার্য্য করিতেন এবং রাত্রিতে থিয়েটারে আসিতেন।

## দেবেজ্রনাথ গিরিশবাব্র লেখক।

স্থলর ও জত লেখক বলিয়া গিরিশবার দেবেজনাথকে আপন লেখকরপে নিযুক্ত করেন। এই সময়ের কয়েকথানি নাটকের তিনি লেখক হইয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথকে মধ্যে মধ্যে উপযুক্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সন্ধানে ছুটাছুটি করিতে হইত। এদেশে রঙ্গালয়ে সাধারণতঃ চরিত্রবান্ লোক অভিনেতা হন না; প্রায়ই উচ্চ্ ঋল যুবক ও বালক দারা এই দলের পরিপৃষ্টি হয়। আর অভিনেত্রীরূদের কথা ত সর্বজনবিদিত। ইহা বলা বাছল্য যে, কোন্ শ্রেণীর ললনা লইয়া এই সকল গঠিত করা হয়। দেবেন্দ্রনাথকেও সর্বাদা এই সকল লোকের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথকে রঙ্গালয়ে কার্য্য করিতে দেখিয়া তাঁহার সন্মাসী
শুক্ষ্প্রাতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে বিজ্ঞপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "কি দেবেন্বাব্! এখন কি হইল ? আমরা যে সন্মাসী,
সেই সন্মাসীই রহিলাম, কিন্তু আপনার এ কি হইল ?"

"সোজা রে সন্ন্যাসী সাজা, হওয়া সেটা বিষম ল্যাঠা"।\* ইত্যাদি গান রচনা করিয়া পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে বিজ্ঞপ করিয়াছিলেন।

<sup>\*</sup> দেবগীতি, ৮৪ পৃষ্ঠা দ্ৰষ্টবা।

এথন স্থযোগ পাইয়া তাঁহারাও বিজ্ঞপ করিলেন। অবশ্রুই ইয় ঈর্ম্যা বা বিদ্বেষ বশতঃ নহে। পরস্পরের প্রতি আন্তরিক ভালনাম ও মঙ্গলেচ্ছাই এইরূপ রহস্থবাক্যের মূলে রহিয়াছে।

#### রঙ্গালয়ের সংশ্রব চিরদিনের মত পরিত্যাগ।

রঙ্গালয়ের কার্য্যে প্রথমে অত্যধিক মনোনিবেশ করায় তাঁহার ধর্ম-জীবনের কোন ক্ষতি হইতেছে কিনা, দেবেন্দ্রনাথ ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান নাই। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, নিজের অবস্থার বিষয় ভাবিয়া তিনি বিষয় হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পূর্ব্বস্থিত সংস্কারের বিরুদ্ধে চলিতে হইলে বিবেকপরায়ণ ব্যক্তির হৃদয়ে এয় মনের ভাব হওয়া স্বাভাবিক। তিনি দেখিলেন, দয়ায়য় ঠায়য় বিজ গুণে তাঁহাকে কেমন দেবতা করিয়া দিয়াছিলেন! আর এয় তিনি নিজ দোষে অর্থের জন্ম সামান্ত মান্ত্রের মত হীনতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আপনার অবস্থা যতই চিস্তা করেন, ততই দেখিতে পান, তিনি গীরে ধীরে অবনতির পথেই পতিত হইতেছেন, ভগবদ আনন্দের পরিবর্তি বিষয়ানন্দে মন্ত হইতেছেন! তাঁহার দারুণ আত্মগ্রানি আসিয়া উপর্থিই হইল এবং একদিন স্থির করিলেন, রক্ষালয়ের কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন। সংকল্প অতি সম্বর কার্য্যে পরিণত হইল। ইং ১৮৯৫ সালের মার্চি মাসে রক্ষালয়ের সংশ্রেব তিনি চিরদিনের মৃত পরিত্যাগ করিলেন।

#### মাষ্টার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ।

রঙ্গালয় ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তথাকার কৃতকর্মের <sup>বর্গ</sup> দারুণ অন্থতাপ আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অভিভূত করিতে লাগি<sup>ল এই</sup> কি করিলে পুনরায় শান্তি লাভ করিতে পারেন, তাহার পরামূর্ণ <sup>এই</sup> করিবার জন্ম গুরু-ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলেন।
শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ তথন কলিকাতার ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথ
সর্বপ্রথম শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাষ্টার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া
আপনার অবস্থা বিরৃত করিতে করিতে বলিলেন, "ঠাকুর বলিয়াছেন
স্পর্শমণি-স্পর্শে লোহ সোনা হয়; আমি তো ঠাকুরের রূপা লাভ
করিয়াছি, তবে এ অবস্থায় পতিত হইলাম কেন? তাহা হইলে কি
আমার ঠিক্ ঠিক্ স্পর্শমণি স্পর্শ করা হয় নাই ?"

তহন্তরে প্রীযুত মহেক্রনাথ বলিলেন, "স্পর্শমণির স্পর্শে সোনা ইইয়াছেন ঠিক, তবে এখন আঁস্তাকুড়ে পড়িয়া রহিয়াছেন।" মহেক্রনাথের কথা শুনিয়া দেবেক্রনাথের সন্দেহ দ্র হইল না বা প্রাণে তেমন শান্তি আসিল না। তাঁহার কেবলই চিন্তা হইতে লাগিল, 'ঠাকুর তবে কি আমায় পরিত্যাগ করিলেন? নিজ কর্মদোষে দহাময় ঠাকুরের রুপা পাইয়াও তাহা হইতে বঞ্চিত হইলাম!' স্বদয়ে এ সন্দেহ পোষণ করিয়া দেবেক্রনাথের মত প্রেমিক লোক অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারেন না। কোথায় কাহার নিকট শান্তি পাইবেন, ভাবিতে ভাবিতে শ্রীযুত তুর্গাচরণ নাগমহাশয়ের নিকট গমনকরিয়া অকপটস্থদয়ে তাঁহার নিকট আপনার অবস্থার বিষয় যথামথ বিবৃত করিলেন।

## : শ্রীযুত নাগমহাশয়ের আখাস বাণী।

শ্রীযুত নাগমহাশয় তথন তাঁহার কলিকাতাস্থ কুমারটুলীর বাসায় ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া বলিলেন,—"কাজলের বরে কাম্ করতে গেলে গায়ে দাগ লাগেই; তা ভয় কিসের, ভয় কিসের, গৢয়য়গলা আছেন, ধৢইয়া লইবেন, ধৢইয়া লইবেন।"

শেষোক্ত কথাটী নাগমহাশয় এত উত্তেজিত স্বরে বলিয়াছিলেন রে
তাঁহার কথা শুনিয়! দেবেন্দ্রনাথের সম্দয় অশান্তি মৃহুর্তমধ্যে কোলা
অন্তর্হিত হইয়া গেল। দেবেন্দ্রনাথ আশ্বন্ত হইলেন এবং মনে-প্রাচ্ন ব্রিলেন যে, হয় তো কোন মহত্দেশ্রে দয়ায়য় ঠাকুর তাঁহাকে উচ্চ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়াছিলেন; তিনিই আবার তাঁহাকে ভাল করি সংপথে চালিত করিবেন। বিষপান দেবাদিদেব মহাদেবেরই সাঙ্গে-শ্রীয়ুত গিরিশচন্দ্রই কেবল ঠাকুরের কুপায় থিয়েটার লইয়াও দয় বিশ্বাসের সহিত থাকিতে সমর্থ। অন্ত লোকে তাঁহার কার্লো অনুকরণ কবিতে যাইলে আপনারই অহিত্যাধন করিবে।

### "দরামর ঠাকুর আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই।" ·

থিয়েটারে কার্য্যকালে দেবেন্দ্রনাথ আপনাকে সংযত রাখিতে কালাধ্য চেষ্টা করিলেও নিঃসঙ্কোচে বারবনিতার সহিত আলাপনে তাঁয় মনের ভাব কথঞ্চিৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি বলিতে, "সময়ে সময়ে ভাগবাসনা আমার মনে প্রবলভাবে উদয় হইত, বি দর্যাময় ঠাকুরের রূপায় আমি রক্ষা পাইতাম।" দেবেন্দ্রনাথ বি জীবনের এই সময়কার কথা সকলকে বিশেষভাবে জানাইতে বলিতে। তিনি বলিতেন, "লোকে আমার জীবনের এই সময়কার ঘটনা জানিং পারিলে ব্রিতে পারিবে যে, জীবনে একবার মন্দ কার্য্য করিলে গাহাকে ভগবানের পথ হইতে জন্মের মত বিচ্যুত হইতে হর্ম তাহার কোন কারণ নাই। আমি এই সময়ে কত গহিত কার্যাহার কোন কারণ নাই। আমি এই সময়ে কত গহিত কার্যাহার কোন কারণ নাই। আমি এই সময়ে কত গহিত কার্যাহার কোন কারণ নাই। আমি এই সময়ে কত গহিত কার্যাহার কার্যাহার আলার জারার আলার পারত্যাগ করেন নাই। ভগবানের উপর কাহারও আল্ডরিক টান থাকে, তিনি বিশ্বী তাহার মঙ্গল করিবেন। যদি বাসনার তাড়নায় কেহ কোন বিশ্বী

## উনবিংশ পরিচ্ছেদ

250

কার্য্য করিয়া ফেলে, তাহার জন্ম মন বিষয় না করিয়া তাহাকে ভগবানের শরণাগত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই তিনি সকল বিপদ হইতে রক্ষা করেন। কতিপয় গর্হিত কার্য্য করাতে আমার এই উপকার হইয়াছে যে, ঠাকুর আমার মনের অহন্ধারের ভাব একেবারে চুর্ণ করিয়া দিয়াছেন।"

উত্তরকালে এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া ইটালীর কেহ তাঁহাকে অষথা নিন্দা করিলে তিনি বুলিতেন,—"হাঁ, আমি তো মন্দ লোক নিশ্চয়ই, তবে দয়াময় ঠাকুর নিজ গুণে আমায় রুপা করিয়াছেন, তার আমি কি করিব! সর্বশক্তিমান্ দয়াল ঠাকুরের কার্য্যের উপর কে হস্তক্ষেপ করিবে? যাঁহারা ঠাকুরের নামে আজকাল আমার কাছে আসেন, তাঁহারা ঠাকুরের গুণেই আসেন—আমার নিজের গুণে নহে। আমার যাহা নিজম্ব, তাহা তো মন্দ হইতেই পারে।"

পরবর্ত্তী কালে দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এই সময়কার কথা শুনিয়া স্বামীজি তাঁহার নিয়োক্ত বাক্যটী একবারমাত্র গভীরভাবে উচ্চারণ করেন—

True greatness consists not in rising, but in rising every time we fall. (প্রকৃত মহন্ব কেবল উয়তিতে নহে, কিন্তু প্রতি অবনতির পর উন্নতিতে)।

দেবেক্রনাথের মাত্বিরোগ ও কর্মশৃত্য অবস্থা।

থিয়েটারের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষি দেবেক্রনাথের ভাতৃজামাতা বোগেশপ্রকাশ \* গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের এস্টেটে আরও ছই বংসরকাল

<sup>\*</sup> তুলক্রমে ৬২ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে এবং ১২৫ পৃষ্ঠার ৫ লাইনে যোগেশপ্রকাশ নানের পরিবর্জে বজ্জেশ্বর বাবু লিখিত হইয়াছে।

দেবেজ্রনাথ কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বেতন তথায় পঞ্চাশ দিছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সে কার্য্যও পরিত্যাগ করেন। ইহার দ্প্রায় এক বংসরকাল তিনি কর্ম্মশূন্য অবস্থায় বসিয়া ছিলেন। এই দ্বাগবাজারে অবস্থানকালে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। পরিবার্ফ্য এখন রহিলেন কেবল তাঁহার স্ত্রী ও ভাতৃজায়া।

দেবেন্দ্রনাথের আর্থিক অবস্থা কথনও সচ্চল ছিল না, চিরনি
'দিন আনা দিন খাওয়া' ভাবে সংসার নির্বাহ করিতে ইন্
তাহার উপর মৃক্ত-হন্তে দান, গুরুভাতৃগণকে বাটতে নিমন্ত্রণ করি
ভোজন করান ইত্যাদি কোর্যাও ছিল। এই নিমিত্ত ভবিরুদ্ধি
অবস্থার প্রতি কখনই লক্ষ্য রাখিতে পারিতেন না; স্ক্তরাং ছবিরুদ্ধি
জন্ম সঞ্চিত অর্থ কখনও তাঁহার থাকিত না। যোগেশ বাব্র এটি
কর্ম পরিত্যাগের পরে এই এক বৎসরকাল তাঁহাকে নিদারুণ অর্থা
সম্ম করিতে হইয়াছিল।

ঠাকুরের অদর্শনে মর্মান্তিক বেদনা, তৎপর মেহমানী বর্দী মর্গায় ভালবাসার অভাব, তত্বপরি উপার্জ্জনহীন অবস্থা উদ্ধি এককালে প্রপীড়িত করিয়া ফেলিয়াছিল, এই সময়কার মার্দি অবস্থা সহজেই অন্থমেয়। অর্থের অনটনে তাঁহাকে পরিজন সহ অর্ধাশনে বা অনশনে কাটাইতে হইত। এই পরিজন সহ অর্ধাশনে বা অনশনে কাটাইতে হইত। এই তাঁহাকে বাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, "দেবেন্ বাব্র মার্দি প্রতি প্রীতি, চিত্তের প্রফুল্লতা, মিষ্টভাষিতা, উদারতা এবং পরোপনী প্রভৃতি স্বভাবজাত গুণগুলির কোন বৈলক্ষণ্য কথনও দেখা মাইর্দি অভিতি বা সমস্ত দিন অনাহারে রহিয়াছেন, তাহা তাঁহার আলাপনে কেহ অন্থমান করিতে পারিত না।" বলা বাছল্য, এই আলাপনে কেহ অন্থমান করিতে পারিত না।" বলা বাছল্য, এই আলাপনে কেহ অন্থমান করিতে পারিত না।" বলা বাছল্য, বিশি

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



प्त ७ शानकी—एत्र त्यानाथ

# (पर्वस्थान) इंगिनीत मरहस्त्रवावृत्र अरहेर्छ (प ब्यान नियुक्त ।

দেবেন্দ্রনাথের সংসার্যাত্রা নির্বাহ অসম্ভব হইয়া পড়িল। উপায়বিহীন হইয়া আর তিনি বিসিয়া থাকিতে পারিলেন না; পুনরায়
জমিদারী সেরেন্ডায় কর্ম্মের সন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইটালীর
য়নামধয়্য দেবনারায়ণ বাবুর এস্টেটে একজন দেওয়ানের প্রয়োজন হওয়ায়,
তাঁহার পৌল্র মহেন্দ্রনারায়ণ দেব মহাশয় কবিবর গিরিশচন্দ্রের
কনির্চ লাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীয়ৃত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে
একজন উপযুক্ত কর্মাচারী নিযুক্ত করিয়া দিতে অয়য়রায় করেন।
অতুল বাবু দেবেন্দ্রনাথকে ভালরূপে জানিতেন, তিনি তাঁহাকে
মনোনীত করিয়া মহেন্দ্রবাব্র নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বাংলা ১৩০৩
সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ইং ১৮৯৬ সালের ৯ই জুন তারিখে দেবেন্দ্রনাথ
ইটালীয় মহেন্দ্রবাব্র এস্টেটে দেওয়ান নিয়ুক্ত হইলেন। মাসিক
পঁচিশ টাকা বেতন ধার্য্য হইল। দেবেন্দ্রনাথের বয়স তথন ৫২ বংসর
ইইবে। ইহাই তাঁহার শেষ কর্ম্মগ্রহণ।

# দেবেন্দ্রনাথের ইটালীতে আগমন।

দেবেন্দ্রনাথের অস্তু কোনরূপ আয় ছিল না, এই পঁচিশটী টাকার 
দারাই কোনরূপে সংসার চালাইতে হইত, ফলে দেওয়ানলী হইয়াও
তাঁহার 'দিন আনা দিন খাওয়া' অবস্থা ঘুচে নাই। কার্য্য গ্রহণ করিয়া
দেবেন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম বাগবাজার হইতে ইটালী যাতায়াত করিতেন।
ইংাতে তাঁহার বিশেষ কন্ত হইত জানিতে পারিয়া মহেন্দ্র বাবু তাঁহাকে
ইটালী আসিয়া বাসা করিতে বলেন। দেবেন্দ্রনাথ কার্য্যগ্রহণ করিবার
প্রায় পাঁচ ছয় মাস পরে, বাঙ্গালা ১৩০৩ সালে, সপরিবারে ইটালী, বর্ত্তমান ৬৩নং দেব লেনের বাটীতে আসিয়া প্রথম বাস করিতে লাগিলেন।

# বিংশ পরিচ্ছেদ ইটালী অবস্থান ও সাধনা।

(コピーション)

একটা বালক প্রতিপালন।

দেবেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার শালিকার মন পুত্র শ্রীমান্ বাদলকে আপনার নিকট রাখিয়াছিলেন। এই বালন উপর তাঁহার পুত্রাধিক স্নেহ জিনিয়াছিল। বালকটীর প্রতি<sup>পার্</sup>ন ভার তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতে চাহিলে, তাঁহার সংগী তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"যদি সন্তান প্রতিশ করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে নিজ পিতৃবংশীয় কোন বানং আপনার নিকট রাখ; শশুরবাড়ীর সম্পর্কীয় বালককে রা<sup>হি</sup> লোকনিন্দা হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ যখন নিজের সম্ভানা<sup>রি কী</sup> তখন পরের ছেলে মাছ্য করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না '

দেবেন্দ্রনাথ পত্নীর নিষেধবাক্য শুনিলেন না। বাদল তাঁহার বি অবস্থিতি করিতে লাগিল। এই বালকের উপর তাঁহার <sup>মারা এই</sup> বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল যে, অধিকক্ষণ তাহাকে দেখিতে না পাইলে অধীর হইতেন, এমন কি, নিদ্রাবস্থার বাদলের নিশ্বাস পড়িতেছে বি দেখিবার জন্ম মধ্যে মধ্যে তাহার নাসিকায় হস্ত দিয়া দেখিতেন।

(

7

4

বালকটা চৌৰ্যাবৃত্তি আরম্ভ কল্পে ও বিতাড়িত হয়।

দেবেন্দ্রনাথের বড় ইচ্ছা ছিল, তিনি এই বালককে শ্র্মী করিবেন ; কিন্তু ফলে তাহার বিপরীত হইল। বালকের বি<sup>দ্রার</sup>

षह्वांगं छ रहेनहे ना, अधिक छ, करम উচ্ছ अन रहेबा मर्सा मर्सा वांनी হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দেবেন্দ্রনাথও সন্ধান করিয়া ভাহাকে বাটীতে আনয়ন করেন। অত্যধিক স্নেহে উচ্ছু খলতা বৰ্দ্ধিত इरेट नागिन—किছ्टिं ठारात्र मत्नां छिनाय शूर्व रहेन ना ; <u> অবশেষে চৌর্যাবৃত্তি আরম্ভ করিল ; স্থ্যোগ পাইলেই অর্থাদি আজুসাৎ</u> করিয়া পলায়ন করিত। এত দিনে দেবেক্রনাথের চমক ভাঙ্গিল। ভিনি এযাবং বালকের সমস্ত অভ্যাচার নীরবে সহু করিয়া আসিতে-ছিলেন, কিন্তু সত্যপরায়ণ দেবেন্দ্রনাথ বালকের কুব্যবহারের প্রশ্রম দিতে পারিলেন না; চিরদিনের মত স্নেহের বালকটার মমতা ত্যাগ क्तिया शृष्ट् श्रुटि विमाय क्तिया मिल्लन।

এ বিষয়ে দেবেজ্রনাথ আমাদের নিকট বলিতেন,—"আমি বাদলের আশা কিছুতেই ছাড়িতে পারিতেছি না দেখিয়া, দয়াময় ঠাকুর যেন বালকের ঘাড়ে চাপিলেন—বালক চোর হইল, তখন তাহাকে দেখিলে षाমার ষংকষ্প উপস্থিত হইত। কাজেই বাধ্য হইয়া তাহাকে णाण्ंरेया मिनाम ।"

দেবেন্দ্রনাথ এত দিন সংসারের অনেক প্রকার অবস্থা দেখিয়া দাসিয়াছেন; কিন্তু পুল্রমেহ যে মাত্রকে কতদ্র মোহিত করিয়া একেবারে অন্ধতুল্য করিয়া ভগবানের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলে, তাহা দেখিবার স্থােগ পান নাই। এই বাদলের ঘটনায় তাহা বিশেষ করিয়া স্থান্যস্থ করিবার স্থযোগ পাইলেন।

ইটালীতে ধৰ্মজীবন বিকাশের চেষ্টা।

মহেন্দ্র বাবুর কর্ম গ্রহণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ প্রাতে ৮টার সময় বাব্দিগের বাটীতে ষাইতেন এবং কার্য্যান্তে মধ্যাক্তে বাসায় ফিরিয়া শাসিতেন। আহারাদির পর ২।৩ ঘন্টা বিশ্রাম করিয়া পুনরায়

কর্মস্থলে যাইয়া, সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত কাজ করিয়া, পুনরায় নায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

দেব লেনের বাটিতে কিছুদিন অবস্থানের পর দেবেন্দ্রনাথ ১৫ন জি ইটালী রোজস্থ বাটীতে আসিয়া বাস করেন। এই সময় বাসাক কর্মস্থলের খুব সন্নিকট হওয়ায় মনিবের কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপনার দেবেন্দ্রনাথ নিজের ইষ্টচিস্তার জন্ম যথেষ্ট সময় পাইতেন। অবকাশনার বাব্দের পুশোভানে (বড় বাগানে) নির্জ্জন স্থানে একাকী ক্রি জপ-ধ্যান করিতেন। ইটালীতে আসিয়া তাঁহার ধর্মজীবনের বিশ্ব বিকাশ হয়। তিনি এখানে থাকিয়া লোকচক্ষ্র অন্তরালে কর্চা সাধনা করিয়াছেন, তাহা কাহারও জানিবার উপায় নাই।

দেবেন্দ্রনাথের সহকর্মী শ্রীযুত ননীগোপাল মিত্র মহাশরের দি অবগত হওয়া যায় যে, অনেক সময় দেবেন্দ্রনাথকে দপ্তর্কার্ক কার্যান্তে নীরবে নিস্পান্দভাবে বসিয়া থাকিতে তিনি দেখিলে প্রথম প্রথম তিনি তাঁহার আন্তরিক ব্যাধি আছে বিনিয়া ম করিতেন; কিন্তু তিনি তাঁহার মৃথজ্যোতি দর্শনে আন্তর্ম ম মাইতেন। পরবর্ত্তী ঘটনার পর হইতে ইহা যে ঈশ্বরীয় ভাব, য় ননীবারু ব্রিতে পারিয়া তাঁহাকে অতিশয় শ্রাদ্ধা ও ভক্তি করিছে।

দেবেজ্রনাথ ইটালীতে আসিয়া বাস করিবার সময় তাঁহার দি গোবর্দ্ধন রায় মহাশয় নামক জনৈক ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে তাঁহার দি আসিয়া থাকিতেন। কোন এক সময় রাত্রিতে এই রায় মহাশয়কে লইয়া দেবেজ্রনাথ ৺কালীঘাটে কেওড়াতলার শ্মশানে কার্ম করিবার জন্ম গিয়াছিলেন। ধ্যানে ময় হইয়া স্থির-নিশ্চল-ভাবে বিসিয়া আছেন, নিকটে রায় মহাশয় বসিয়া তাঁহাকে বিয় করিতেছেন। কিছুক্ষণ পর সেই গভীর নিশীথে শ্মশানে বিয় বিদিয়া থাকিতে রায় মহাশয়ের বড় ভয় হইতে লাগিল।
তিনি বারংবার উচিচঃম্বরে দেবেজ্রনাথকে ডাকিয়া বলিলেন,
"বাবাজি—বাবাজি, বড় ভয় কচ্ছে।" দেবেজ্রনাথ তথন ভাবাবিষ্ট
ও গভীর ধ্যানয়। সহসা ভীতিব্যঞ্জক বিকট চীৎকারে তাঁহার য়দয়ের
ক্ষান্দন যেন বন্ধ হইয়া আসিল। ইহাতে তিনি উঠিয়া পড়িলেন
এবং ক্ষিপ্রপদবিক্ষেপে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে
নিকটয় রাস্তার পার্যে এক দোকানে প্রবেশ করিলেন। রায় মহাশয়ও
তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে, "ও বাবাজি দাঁড়াও, ও বাবাজি দাঁড়াও"
বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে
দেবেজ্রনাথ সমৃদয় ব্যাপার ব্বিতে পারিলেন। এই ঘটনা উল্লেখ
করিয়া, তিনি সকলকে ধ্যানের সময় কোন শব্দ হইলে অনিষ্ট ঘটতে
পারে বলিয়া নির্জ্জনে নিঃসঙ্গে ধ্যান করিতে বলিতেন।

1

G

g

## প্রথমে ইটালীতে শ্রীরামকৃষ্ণ নাম প্রকাশ করিতেন না।

তিনি যে শ্রীশ্রীরামক্লফদেবের আশ্রিত, ইটালীতে কাহারও নিকট
এ কথা ব্যক্ত করিতেন না এবং ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে কাহারও সহিত কথা
বলিতে ঠাকুরের নাম উল্লেখ করিতেন না। কেবল মাত্র শ্রীযুত রামদন্ত
প্রভৃতি গুরুশ্রাভূগণ কথনও তাঁহাকে দেখিতে আসিলে তাঁহাদের
সহিত গোপনে ঠাকুরের বিষয় আলোচনা করিতেন। লোকে দেখিলে
তাঁহাকে কখনও ভক্ত বলিয়া চিনিতে বা ব্ঝিতে পারিত না। একে
রপবান, তাহার উপর দরিত্র হইয়াও পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটীভাবে
থাকিতে দেখিয়া ইটালীর অনেকেই তাঁহাকে ঘোর বিষয়ী ও বাব্
বিলিয়া মনে করিত।

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

#### শ্রীরামকৃষ্ণ নাম প্রকাশের বাসনা।

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু-ধর্মের বিজয়-তুন্দুভি বাজাইয়া সগৌরন তৎকালে দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। প্রীরামক্ষ্ণনাম জান্ত প্রচারিত হইবার সংবাদ শুনিয়া দেবেক্রনাথের মনে যুগগং জান্ত জেলভের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, আমরাও ত তাঁহার জাপ্রিত ক্লপাপ্রাপ্ত; কৈ আমরা তাঁহার ক্লপার সদ্ব্যবহার দি করিলাম? ইহার পর হইতে দেবেক্রনাথের জীবনের এক নৃজ্ঞ জাগ্রম্ভ হইল। এখন হইতে ভগবদ্-আলোচনাপ্রসঙ্গে শুনীর রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ও ঘটনার উল্লেখ করিতে তিনি আরম্ভ করেন।

মহেন্দ্রবাব্র বাড়ীতে কার্য্য করিতে যাইলে তাঁহার বৈমাত্রের লার্ড উপেন্দ্রনারারণ দেব মহাশয়ের সহিত দেবেন্দ্রনাথের অনেক মার্ড জাবং প্রসঙ্গে আলোচনা চলিত। কথাপ্রসঙ্গে একদিন তিনি দেবেন্দ্রনাথকে বলেন যে,—"অনেক সাধু দেখিয়াছি, কিন্তু পরমহংসের নার্চ্যাধু দেখিলাম না।" 'পরমহংস' নামটী শুনিবামাত্র দেবেন্দ্রনাথ প্রাক্তি হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, উপেন্দ্র বার্ব্ শৈশরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কয়েকবার দর্শন করিয়াছিলেন। তদবিধি উপিন্দ্র বার্ব্ সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমন্ধে আলোচনা হইতে আর্ক্ত হয়। ক্রমে দেবেন্দ্রনাথের নিকট হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় ও জাণিশ্রত স্বামী বিবেকানন্দের অসীম শক্তি এবং সদ্প্রেণাবার্ত্তী কথা শ্রবণ করিয়া ইনি স্বামীজির প্রতি আক্রন্ত হন। ইহা সর্ক্ত্রিণ শ্রামীজি উপেন্দ্রনারায়ণকে বিশেষ ভালবাসিতেন প্রতিপিন্দ্রনারায়ণও স্বামীজির সেবা এবং কার্য্যের জন্য উপিন্দ্রনারায়ণও স্বামীজির সেবা এবং কার্য্যের জন্য উপিন্দ্রনারায়ণ্ড স্বামীজির সেবা এবং কার্য্যের জন্য উর্যা

309:

অবসরকালে সর্বাদা একাকী ঈশ্বরের চিন্তায় কাটাইলেও মধ্যে মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার বাটীর পার্শস্থ শ্রীযুত তুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ভদ্রলোকের চালাঘরে বিদিয়া সমাগত লোকদিগের সহিত কথনও সদ্গ্রন্থ পাঠে, ভগবদ্প্রসঙ্গে, কথনও বা নীতিপূর্ণ গল্প বলিয়া সময় কাটাইতেন। এই ভাবে প্রায় তিন চারি বৎসর কাল কাটিয়া য়ায়। শ্রীযুত অক্ষয়্য মাষ্টার মহাশয় এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথকে তাঁহার রচিত হস্তলিখিত পুঁথি শুনাইতে সর্বাদাই আসিতেন। এই সময়ে ইটালীর শ্রীযুত চাক্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র পাল ও কালীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত তাঁহার পরিচয়্ম হয়। ইহারা পরে দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় ভক্তমধ্যে পরিগণিত হন।

দেবেজ্রনাথ যথাসাধ্য সংসারের কর্ত্তব্য পালন করিয়া জীবনের শেষ ভাগে নীরবে ঠাকুরের চিন্তায় সময় কটাইয়া দিবেন, এইরপ ভাব পূর্ব্বে মনে মনে পোষণ করিতেন। কিন্তু ঠাকুর স্বীয় প্রিয় ভক্তকে সেরপ-গোপন ও নিক্ষিয়ভাবে আর বেশী দিন থাকিতে দিলেন না।

र्षेत्र विकास अधिकान जातास्त्रीय क्रिकेट बाह्य स्थापन स्थापन

The first violate which cannot be built to the course of t

The tell many will a delay

# একবিংশ পরিচ্ছেদ

# দেবেন্দ্রনাথ সাধারণের নিকট প্রকাশ।

#### সন্মাসীর গান ৷

একদিন অতর্কিতে একটা ঘটনা আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের মার্
নীরবতা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহাকে সাধারণের নিকট প্রকাশ করি
দিল। একদিন সন্ধ্যার পর দেবেন্দ্রনাথ মহেন্দ্রবাব্র উপরের ঝৈ
খানায় বসিয়াছিলেন, এমন সময় মহেন্দ্রবাব্র জ্যেষ্ঠ পুল স্থরেন্দ্রবার্
আসিয়া দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "মশাই, আমাদের ভিতরের ঝি
খানায় একজন সন্মাসী আসিয়াছেন, তিনি শ্রামা-বিষয়ক অতি ম্বা
গান গাহিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর; আপনাকে ভাইকা
জন্য ভাকতে এলাম।"

দেবেজনাথ বলিলেন, "আমি এইথান হইতেই শুনিব, ও বৈদি খানায় যাইতে আমার ইচ্ছা নাই।"

স্থরেন্দ্র বাবু একটু হঃখিতভাবে বলিলেন, "মশাই, আমার বড় জ লাগ্ল ব'লে তাই এত আগ্রহের সহিত আপনাকে ডাক্তে <sup>এরা</sup> আপনি যদি না যান, তা হ'লে আমার বড় কট হবে।" স্থ্রেন্দ্র গ

<sup>\*</sup> ইনি দেবেন্দ্রনাথকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন ; প্রাতে ও সর্বার্থ কিবলে বেড়াইতেন ও ধর্মপ্রসঙ্গে আলাপ করিতেন এবং প্রয়োজনমত দিকট হইতে শ্রামা-বিষয়ক সঙ্গীত প্রচনা করিয়া লইতেন। ইনি বালাকাল ইনি-সঙ্গীতপ্রিয়, ভগবস্তুক্ত, বিনয়ী ও নম্রস্বভাব, স্কুষ্ঠ গায়ক এবং স্থানিপূর্ণ হোমির্বার্থ চিকিৎসক। দেবেন্দ্রনাথ ইহাকে বড় ভালবাসিতেন।

পুন: পুন: অন্নোধ করায় তিনি স্থরেন্দ্র বাব্র সহিত ভিতরের বৈঠক-খানায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

"এই বৈঠকখানায় উপরিষ্ট এক ব্যক্তি দেবেন্দ্রনাথের নিকট যাতায়াত করিতেন ও ভগবদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেন, তিনিও গান শুনিতেছিলেন। তিনি এক্ষণে দেবেন্দ্রনাথের আশ্রিত ও ঠাকুরের ভক্ত। ঐ ভক্তটী দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বছপূর্ব্বক আপনার পার্থে উপবেশন করাইলেন। সন্ন্যাসী গাহিতে লাগিলেন—

> "উঠ গো করুণাময়ী, খোল মা কুটীর-দার। আঁধারে হেরিতে নারি, হদি কাঁপে অনিবার॥"

প্রথম ত্ব'কলি গান হ'তেই দেবেন্দ্রনাথ ভক্তটীকে বলিতে লাগিলেন, "বেশ গান!" ভক্তটী কেবল 'হাঁ' দিতে লাগিলেন। সন্মাসী গাহিতে লাগিলেন—

"তার-স্বরে তারা তোমায়, ডাকি আমি বারে বার মা মা ব'লে ডেকে ডেকে, হল অস্থিচর্ম সার। সম্ভানে রাখি' বাহিরে, আছ গুয়ে অন্তঃপূরে, (কভ) মা মা ব'লে ডাকি, তবু, নিদ্রা ভাঙ্গে না তোমার।"

"সন্তানে রাখি' বাহিরে" শুনিয়াই দেবেজ্রনাথ "আহা। আহা।"
করিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সর্প্রশরীরে রোমাঞ্চ হইল; ভাব চাপিবার
জ্ঞ পুনঃ পুনঃ ভক্তটীর উরুৎ চাপড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "বেশ
গান, বেশ গান না ?" ভক্তটীও পূর্ব্বের ন্যায় কেবল 'হাঁ হাঁ'
বলিতে লাগিলেন। গানখানি তথন খুব জমেছে, সকলেই সয়্নাসীকে
বাহবা দিচ্ছিলেন। সয়্নাসী গাহিতে লাগিলেন—

"থেলায় মন্ত আছি ব'লে, বুঝি মুখ মা বাঁকাইলে, চাহ মা রূপা নয়নে-যাব না খেলিতে আর ॥"

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

#### प्रतिखनाथ श्री पर्धायमान।

"(मरविद्धनाथ जांत्र जांव कांवि कांविरिक्त नां, 'उँ कांनी' वित्रा माँ जांकि केंद्रिया जिंदिया । शार्ष्य य ज्ञ ज्ञ कि कि जांकां जांकि केंद्रिया प्रमाणित । परविद्धनार्थत अहे ज्ञवन्ना (मिश्रा स्वर्धनाथ्यत श्रित्रा स्वर्धा स्वर्धिक हरेलान । ज्ञार्थात्य व्यर्ध स्वर्धिक व्यर्ध विश्विक हरेलान । ज्ञार्थात्य क्रियं क्रियं हरेशाक्त अवस् याशाक ज्ञन्त स्वर्ध ज्ञार्था कांग्र कि विर्वाण वाशिराणा । ज्ञार्थात्र वांत् अ स्वर्ध क्रियं वाशिराणा । ज्ञार्थात्र वांत् अ स्वर्ध क्रियं ज्ञार्था कांग्र कि विर्वण वाशिराणा । ज्ञार्थात्य (हिन सामे विरवणानर्भात्य ज्ञार्थात्य क्रियं हिला ज्ञार्थात्य क्रिक क्रियं निक्ष क्रिक क्रियं क्रिक क्रियं विश्व क्रिक विरावण क्रियं क्रिक क

### ইটালীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নাম প্রচার।

"সকলে যখন শুনিলেন, ভগবানে তন্মতা প্রাপ্ত হইলে এই জাল আবস্থা; হয়, তখন অনেকে দেবেন্দ্রনাথকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালি চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে দেবেন্দ্রনাথ ইটানীর্চ প্রকাশ্যরূপে প্রকাশ হইয়াছিলেন—সেই দিন হইতে অনেক্ দেবেন্দ্রনাথকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে শিথিয়াছিলেন—কে দিন হইতে দেবেন্দ্রনাথ ইটালীতে ভগবান শ্রীশ্রীরামক্লফ-দেবেন্দ্রনাম প্রচার করিতে লাগিলেন—সেই দিন হইতে ইটালীর অনেক্ লোক জানিতে পারিলেন—দেবেন্দ্রনাথ ভগবান শ্রীশ্রীরামক্লফপর্মার্ফক দেবের শিষা।

# रें गेनी एक प्रतिस्तार मध्य नाना कथा।

"দেই দিন হইতে ইটালীতে দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মহা সমালোচনাও হইতে লাগিল। কতিপয় ব্যক্তি বলিতে লাগিল,—'হাা, দক্ষিণেশবে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীর পূজারী ত্রান্ধণ রামকৃষ্ণ, তিনি জাবার অবতার ! তাঁর শিষ্য আবার মহাপুরুষ ৷ কালে আরও কত গুন্তে হবে ! আমাদের শাস্ত্রে ত দশ অবতারের কথা আছে, তবে রামক্লফ আবার ঝাঁ ক'রে কোথা থেকে অবতার হ'ল!' তাঁহারা সে দিন থেকে দেবেন্দ্রনাথের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইলেন।" \* \* \*

#### দেবে ব্রুনাথের পত্নীবিয়োগ।

এই ঘটনার অল্প পরে তাঁহার গুণবতী সাধ্বী সহধশ্বিণী বসম্ভ রোগে আক্রাস্তা হন এবং দশ দিন ভূগিয়া ১৩০৬ সালের ৪ঠা পৌষ, ইং ১৮৯৯ সালের ১৮ই ভিসেম্বর তারিখে স্বধামে প্রস্থান করেন। আসন্নকালে দেবেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি বক্ষে ধরিতে গেলে পত্নী বলিয়াছিলেন, "তোমার পা মাথায় দেও, আমার সমুখে দাঁড়াও।" পতিকে সমুধে করিয়া ঠাকুরের ছবি বক্ষে ধারণ করিয়া সহাস্তে দেবী চিরতরে নয়ন ! ষুজিত করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ও চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রাণপণে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সেবা-শুশ্রাষা করিয়াছিলেন।

ন্ত্রীবিয়োগের অল্পদিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী আসিয়া তাঁহার সহিত বাস করিতে থাকেন। পরে ১৯০¢ সালের শেষভাগে তিনি দেহত্যাগ করেন। এখন সংসারে একমাত্র ভাতৃজায়া ও ভগিনী ভিন্ন অন্ত কেহই রহিল না। ভ্রাভূজায়াকে মাভূজানে শেষ পর্য্যস্ত ভরণপোষণ করিয়াছিলেন। তিনিও দেবেন্দ্রনাথকে সস্তানের স্থায় পাদর-বৃত্ব করিতেন। ইনি স্থবিখ্যাত অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর

 <sup>&</sup>quot;जन्नज्मि" ১७२० मान, जाविन, २२०—२२२ शृंधा।

মৃত্তফীর ভগিনী, ঋষিকবি স্থরেন্দ্রনাথের 'মহিলা' কাব্যের জার জংশের অন্প্রাণয়িত্রী গুণবতী জায়া। ইহার মত বৃদ্ধিমতী গৃহি সচরাচর দেখা যায় না। যেমন গৃহকর্মে ও রন্ধনে স্থনিপূন, ভেম দেবাকার্য্যে স্থলক্ষ। ইহার হস্তের রন্ধন থাইবার জন্য স্থামীদি ই রাখাল মহারাজ প্রভৃতি গুরুলাতৃগণ ও বন্ধু-বান্ধবগণ অনেক মান দেবেন্দ্রনাথের নিকট যাচিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন। ইয়াদে দেবেন্দ্রনাথের যেরূপ সেবা ও গুলুষা করিতে দেখিয়াছি সের্জা অন্যত্র অল্পই দৃষ্ট হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম দর্শন লাজে পর যথন একচল্লিশ দিন অজ্ঞানপ্রায়্ম অবস্থায় ছিলেন, তথন জি লাতৃজায়াই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দিবারাত্র বসিয়া সেবা করিয়াছিলেন।

#### দেবেন্দ্রনাথের বৈরাগ্য।

আমরা দেবেন্দ্রনাথের এই পর্যান্ত জীবনালোচনা করিয়া দেখিছে পাই যে, তাঁহার সংসার করিবার স্পৃহা কথনই ছিল না। প্রাণ্ট জীবনে, অগ্রজের আশ্রয়ে থাকিয়া যোগাভ্যাসে রত; পরে মার্জা নিতান্ত নির্বন্ধাতিশয়ে বাধ্য হইয়া দারপরিগ্রহ; ঈশরলাতে তীর ব্যাকুলতা আসিলে পরিবারবর্গ হইতে স্বতন্ত্র বাস; ঠাকুরের নির্বার্শতা প্রথমনা এবং স্বামীজি সন্মাসীর বেশে তাঁহাকে সান্ধার্য দিলে অনেক দিন পর্যান্ত বৈরাগ্যের ঘোর—ইত্যাদি হইতে স্পিট ব্রায় যে, তিনি কেবল কর্ত্তব্যান্থরোধ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ বর্মা সংসারধর্ম পালন করিয়াছিলেন।

স্ত্রীবিয়োগের পর ভাতৃজায়াকে অন্তত্ত রাখিবার বন্দোবন্ত বৃদ্ধি সংসার ছাড়িবার একান্ত বাসনা পুনরায় হৃদয়ে বলবতী হইয়া উটিন কিন্তু তাঁহার ভাতৃজায়া তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্তত্ত যাইতে প্রস্তুত হর্দি না, তিনিও পিতৃতৃল্য অগ্রজের পত্নীকে উপেক্ষা করিতে পারিনের

### একবিংশ পরিচ্ছেদ

780

বাধ্য হইয়া সংসারে থাকিতে হইল। তাঁহার জনৈক প্রিয় ভজের নিকট নিখিত নিমোদ্ধ ত পত্রাংশ হইতে ইহা বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—

\* \* "আমি এ পর্যান্ত সংসারে আছি, যে কোন কারণে হউক,
একবার ইহার বাহিরে গেলে আর ইহার ভিতরে আসিবার ইচ্ছা রাখি
না। \* \* • ঈশ্বর তদমুক্ল অবস্থা আমাকে কিছুতেই দিতেছেন না।
যথনই সংসার ছাড়িব বাসনা করি, তথনই প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়।
তাহার একটা স্পষ্ট ঘটনা নিম্নে লিখিতেছি, ব্রিতে পারিবে। \* \*

"এখন ব্ঝিলে, ঠাকুর কেন আমাকে হাতৃড়ি-পেটা করিতেছেন, ইহাতেও আবার ধর্মের প্রতি সথ্ আছে! আছা 'থান-দান-চাষা' হইয়াছি! যথনই মনে করি, সংসার ত্যাগ করিব, বেশ আনন্দে দিন কাটাইব, তথনই এই তৃদ্ধিশা!" \* \* \*

দেবেন্দ্রনাথ কখনই ভাবেন নাই যে, ঠাকুরের নাম প্রচার, ভক্তমণ্ডলী সংগঠন, বা ঠাকুরের স্থান প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কার্য্য তাঁহার দারা কখনও সম্পাদিত হইতে পারিবে। একা নিজেই ভগবদ্-আনন্দ উপভোগ দারা মানবজীবন সার্থক করিয়া অপরিচিতের স্থায় জীবনলীলা সমাধা করিবেন, এইরূপ ইচ্ছাই তিনি মনে মনে পোষণ করিতেন।

# দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

জীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়ের স্থাপনা।

( >>00-02)

इहोनीत छेळ् खन यूनकपन।

ইটালীতে একদল উচ্ছু ঋল চরিত্রের যুবক নানারপ নেশা করি আড়া দিয়া বেড়াইত। দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়া তাহারা নানদ ঠাট্টা-বিজ্ঞপ ও নিন্দাবাদ করিত। অনেকে তাঁহার প্রতি রো নিক্ষেপও করিত। দেবেন্দ্রনাথ ইহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইয়া ঠাট্টা-বিজ্ঞপ ও তাঁহার নিন্দাকারীদের দেখিতে পাইলে আ প্রণাম করিয়া সাদর সম্ভাষণে তাঁহাদের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিছো এইরপ প্রীতিপূর্ণ সরল ও অমায়িক ব্যবহারে বিজ্ঞপকারিগণ আছো হইয়া পরে তাঁহার প্রতি আরুট্ট হন ও তাঁহার আশ্রম গ্রহণ করেন্দ্র এই সময় শ্রীযুত হেমচন্দ্র বস্থু নামক এক সম্লান্তবংশীয় মূর্ণ দেবেন্দ্রনাথকে দেখিলেই তাঁহার পশ্চাৎ হইতে "প্যাক্ পাাক্" বি করিয়া চলিয়া যাইত। দেবেন্দ্রনাথ পরম-হংসের চেলা, অতএব তিনি হংস; হংস ডাকিবার শব্দ "প্যাক্ প্যাক্"। হেমচন্দ্র ও তার্মী বন্ধ্বপণ এইরপ শব্দ করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে বিজ্ঞপ করিত।

কিছুদিন পরে এই হেমচন্দ্র তাঁহার কতিপয় বন্ধুর অম্<sup>রা</sup> দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব দেখিতে গমন করেন। উ<sup>ন্ধা</sup> দর্শনে তাঁহার ভাবান্তর ঘটে এবং ঠাকুরের প্রতি বিজ্ঞপভাব অর্ত্তা হয়। তিনি পরদিবস হইতেই বাজে ইয়ারকী করিয়া বুধা স্মা<sup>র</sup> কটিছিয়া রামক্বঞ্চ দেবের নামগুণাস্থকীর্ত্তনে সমন্ন কটিছিবেন স্থির করিলেন। পরে হেমচন্দ্র পূর্বকৃত বিজ্ঞপের জন্ম প্রার্থনা করিয়া দেবেন্দ্রনাথের নিকট ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করেন। জ্ঞমে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বন্ধুগণও আসিতে লাগিলেন।

হেমচক্রের বাটাতে কীর্ত্তন আরম্ভ ও শ্রীশ্মীরাসকৃষ্ণ অর্চনালরের উৎপত্তি।
এখন হইতে দেবেন্দ্রনাথের মৃথে মধুর ভগবৎপ্রসঙ্গের কথা শুনিবার
জন্ত অনেকেই নিতা আসিতে লাগিল। সমবেত ভক্তমগুলীর মধ্যে
হেমচক্রের মনে প্রথম কীর্ত্তন করিবার বাসনা উদিত হয়; পরে
সকলেই তাহা অন্থমোদন করেন। হেমচক্র উল্যোগী হইয়া তাহার
ব্যবস্থা করিতে থাকেন।

<sup>া</sup>ই প্রি প্রধান ইহার ভোন নাম ছিল না । া১৯০১ সালে আমীজিগরাস ফ মিশনা বাবে ইহাকে অভিহিত্ত করিয়া যান। এই নাম ১৯০১ সালে প্রবাস্ত। প্রচলিত ছিল দ

স্থান অতি সংকীর্ণ, তব্ও দেবেন্দ্রনাথের প্রতি আরুই ব্রিন্থ সতীশচন্দ্র পাল, হেমচন্দ্র বস্থা, চন্দ্রকুমার দে, স্থ্যকুমার দে, কালীনা মুখোপাধ্যার, মতিলাল সরকার, নগেন্দ্রনাথ বস্থা, কানাইলাল গার হরিনাথ ঘোষ প্রভৃতি ভক্তগণ প্রত্যহই নিরূপিত সময়ে উপন্থি হইতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তনে কালীনাথের বিশেষ অন্থরাগ ছিল। ইন্দরেন্দ্রনাথকে গুরু বলিয়া মান্ত করিতেন। ইনি অল্পনি গার্দিক তাগা করেন। দেহত্যাগের সময় আপন গুরুদেবকে কয় দিখিয়া রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে চক্ত্র্যাছিলেন।

একদিন কীর্ত্তন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে হেমচন্দ্র দেবেরনার্যা বলিয়াছিলেন, "মশাই, আমরা কিছুই জানি না, দয়া করিয়া আমান 'রামকৃষ্ণ' নাম-গান আপনাকে শেখাতে হবে।"

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন — "আমি কি জানি বে শেখাব। বাবং বাঁচি, তাবং শিখি। তবে এই শুভকার্ব্যে তোমাদের মানি বাগদান করবো।" দেবেন্দ্রনাথ সংকীর্ত্তনস্থলে উপস্থিত মানি প্রথম প্রথম ভক্তগণ উচ্চৈঃম্বরে "জয় রামক্রফ" বলিয়া কর্মিকিরতেন। তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "নের্ব্ধ, বাঁতামরা ওরপ ভাবে চীংকার করিও না। এখন শুর্ধ বারে কার্য্য ক'রে যাও। প্রথমে অনেক বাধা-বিশ্ব অধি করতে হবে, অনেক সহু করতে হবে।"

কীর্ত্তনাম্ভে "জয় গুরু, জয় গুরু; ওঁ গুরুদেব, ওঁ গুরুদেব" বা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রণাম করিতেন। "জয় গুরু, জয় গুরু"

পরে শ্রীমং সারদানন্দ স্বামীর অনুরোধে বিশেষ কারণবশতঃ দেবেল্রনাধ ইহার ক্ষ নামকরণ করেন। আমরা পূর্ব্বাপর "অর্চ্চনালয়" নামই ব্যবহার করিব।

F

F

ī

Į,

d

Į.

r

শ্রদার সহিত ভক্তগণও দেবেন্দ্রনাথের সহিত প্রণাম করিতেন।
নবাহরাগী ভক্তগণের কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ভক্তগণ
ছুটিতে লাগিলেন। ইটালীর পালপাড়া হইতে শ্রীযুত দারিকানাথ
বিশাস, বিনোদবিহারী পাল, মদনমোহন পাল, বীরেন্দ্রনাথ পাল,
খ্যামাচরণ দাস (লাল্বার্), নিবারণচন্দ্র দাস, খগেন্দ্রনাথ সেন,
চন্দ্রহুমার ভট্টাচার্য্য ও কেদারনাথ বিশ্বাস প্রভৃতি আসিলেন।

## শ্রীরামকৃঞ-সঙ্গীত রচনা ।

এইরপে প্রত্যহই সন্ধার পর দেবেন্দ্রনাথ সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে
লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে যাহাতে ভক্তগণের হৃদয়ে ভগবানে বিশ্বাস ও
ভক্তি জন্মে, তাহার জন্ম অতি সরল ভাষায় তত্ত্বকথা ব্রাইয়া
দিতে লাগিলেন। ভক্তগণ দেবেন্দ্রনাথের ম্থনিস্থত স্থমধুর
গন্ন ও রসিকতাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবান্
মনে করিতে লাগিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবার
জন্য মধ্যে এক একথানি সন্ধীত রচনা করিয়া দিতেন।

"দিবা-বিভাবরী, ডাক প্রাণ ভরি,

জয় রামক্বঞ্চ ব'লে।'' <sup>ক</sup> এই গানটী এই উপলক্ষে প্রথম রচিত হয়।

#### শীরামকৃষ্ণ শিক্তগণের আগমন।

এইভাবে রামক্লফ্ট-নাম-কীর্ত্তন, দেবেন্দ্রনাথের মধুর উপদেশ ও ভালবাসার গুণে ভক্তমণ্ডলীমধ্যে অন্তরাগের একটা জমাট বাঁধিয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ আপন গুরুত্রাভূগণের নিক্ট যাইয়া এ বিষয়ে উল্লেখ করেন এবং তাঁহাদিগকে ইটালী আসিয়া ঠাকুরের কার্য্যে সহায়তা

**पिवशी**ि ১৪ शृः सहेवा।

করিতে অন্থরোধ করেন। তাঁহারাও এই সময় প্রারই ইটালী আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম-কীর্ত্তন, পাঠ ইত্যাদি করিয়া ভক্তমঙ্গীর উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। হেমচন্দ্রের বাটাতে স্থানার হইত বলিয়া ঐ সমূদয় কার্য্য দেবনারায়ণ বাবুর ঠাকুরদানার সম্পন্ন হইত। উভয় স্থানেই ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হইত। ঠাকুরের আশ্রিত শ্রীষ্ত কালীপদ ঘোষ (দানা কালী) কাঁকুড়গারি যোগোভানের ভক্তমগুলীসহ ১৯০০ সালের ১০ই এবং ১৩ই মৃ তারিপে আসিয়া প্রায় রাত্রি ৩ট। পর্যন্ত কীর্ত্তন করেন।

ঐ সালের ৩০ শে জুন স্বামী সারদানন্দ আসিয়া শাস্ত্রাদি গাঁও ব্যাখ্যা করেন। ইহার পর তিনি প্রায় ছই মাসকলে প্রাদিনিবারে নিয়মিতরূপে আসিয়া পাঠাদি করিয়াছিলেন। তংপরে বা শেলানন্দ ও কিছু কাল তাঁহার পরিবর্ত্তে কার্য্য করেন। তংগা ইটালী হইতে ভক্তগণও প্রায় প্রতি রবিবার বাগবাজার 'বল্যা মন্দিরে' যাইয়া কীর্ত্তন করিতেন।

#### স্বামী বিবেকানন্দের স্বাগমন।

১৯০১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে ১০ টার সময় প্রীমং বার্
বিবেকানন্দ দেবনারায়ণ বাব্র বাটাতে আগমন করেন। তাহার বার্
এক জন জার্মান সাহেব ও দশ জন সন্মাসী আদিয়াছিলেন। বার্
রাত্রিতে ঐ বাটাতে অবস্থান করেন। প্রায় সমন্ত সমর্
ই দি
দেবেক্রনাথের সহিত কথাবার্তায় কাটাইয়াছিলেন। সন্ধার প্রাক্রা
দেবেক্রনাথ স্বামীজিকে লইয়া হেমচক্রের বাটাতে প্রীপ্রার্মা
কীর্নের স্থান দেখাইতে লইয়া যান। পথিমধ্যে একটা
মৃটে ভারী মোট মাথায় করিয়া সমুথ হইতে আদিতেছিল। একটা
স্ক্রিনার সাম্বিত ভারী মোট মাথায় করিয়া সমুথ হইতে আদিতেছিল।

ভাহাকে সরিয়া বাইতে বলার স্বামীজি বলিলেন,—"কেন, ওর সরার চেয়ে আমাদের স'রে গেলেই ভাল হয় না ?" এই বলিয়া স্বামীজি এক পাশে সরিয়া গেলেন।

ঠাকুরের স্থান দর্শন করিয়া স্বামীজি অত্যন্ত আহলাদিত হইলেন এবং ইহাকে 'ইটালী রামক্বফ মিশন' নামে অভিহিত করিয়া অনাথ, বিপন্ন ও পীড়িত লোকের সেবা করিতে বলিয়া যান। দেবেন্দ্রনাথ স্বামীজির এই সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে ভক্তগণকে উৎসাহিত করেন। তদবধি তাঁহারা দ্বারে দ্বারে যাইয়া মৃষ্টিভিক্ষা ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া মিশনের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন।

### দেবেক্রনাথ ও স্বামীজির ভালবাসা।

1

1

ষামীজি ও অপর গুরুত্রাতৃগণের উপর দেবেক্রনাথের অগাধ ভক্তি
বিষাস ছিল। তিনি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট জ্ঞান করিতেন।
তাঁহাদের বাক্য গুরুবাক্যবং পালন করিতেন। তাঁহাদের গুণের কথা
বলিতে বলিতে তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। স্বামী বিবেকানদের
স্ব্র্থাতি তাঁহার এক ম্থে ধরিত না, তিনি বলিতেন,—"এমন শক্তিশালী পুরুষ কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। বিবেকানদ একটাই
হয়, বনে একটা সিংহই থাকে।" স্বামী বিবেকানদও তাঁহাকে তেমনি
ভালবাসিতেন। আমরা দেখিয়াছি স্বামীজি ম্বখন বেল্ড মঠে
অবস্থান করিতেন তখন দেবেক্রনাথ প্রায়ই তাঁহাকে দর্শন করিতে

যাইতেন।\* দেবেক্রনাথ তাঁহার সক্ষ্থে উপস্থিত হইলে স্বামীজি
তাঁহার চতুর্দ্ধিকে উপবিষ্ট ভক্ত ও দর্শকর্দ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া

<sup>\*</sup> স্বরেনবাবু ও অনেক ভক্ত দেবেক্রমাথের সঙ্গে মঠে বাইতেন। স্থরেন বাবু বাসিন্ধীর সহিত দেবেক্রনাথ প্রভৃতির ফটো তুলিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের কাঁথের উপর হাত দিয়া মঠের এক প্রান্ত হইতে জ্যা প্রান্ত পর্যান্ত অনেকক্ষণ ধরিয়া পাদচারণ করিতেন; কত গল্প, ফ রসিকতা করিতেন। সহজে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতেন না।

দেবেন্দ্রনাথ একদিন বলিয়াছিলেন,—"পূর্ব্বে কোন এক মন্ত আমার মনে হতাশ ভাব উপস্থিত হওয়ায় নিজের মনকে এই বলি আখাস দিয়াছিলাম যে, যদিও ঠাকুর আমাকে পরিত্যাগ করেন, আনি বিবেকানন্দ স্থামী ও নাগ মহাশয়কে স্পর্শ করিয়াছি, আমার আরা ভাবনা কি ?'' তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"এবারে রামকৃষ্ণ অবজ্যা ছইজনের আলোকে জগৎ আলোকিত হইয়াছে। স্থামীজির আলোক হইজানের আলোকের আয় প্রথর দীপ্তিশালী, উহাতে নয়ন ঝলসিয়া য় আরা, নাগ মহাশয়ের আলোক চন্দ্রালোকের আয় স্বিয়, স্থাজনি মন-প্রাণ শাস্ত করিয়া দেয়।"

আমরা আরও দেখিয়াছি দেবেন্দ্রনাথ মঠে যাইয়া খামারি
পদধ্লি গ্রহণ করিতে উন্নত হইলে, স্বামীক্তি তাঁহাকে আরি
করিয়া বলিতেন,—"দেবেন্ বাব্, তুমি বড় ভক্ত লোক, ভোগ
আক্ত-স্পর্শে আমার শরীর শীতল হয়, তোমায় কি পা ছুভে রি
পারি ?" কখনও আবার ধলিতেন,—"দেবেন্ বাব্, ঠাকুর ভোগ
বড় ভালবাসিতেন, আমি সে ভালবাসা কোথায় পাব মে পার্
দেবো ?"

কীর্তনে দেবেন্দ্রনাথের ভাব হয় দেখিয়া, স্বামীজি তাঁহা<sup>কে বি</sup>
চাপিতে ও তিনি মংশু মাংস' আহার করেন না জানিয়া, মংশু
খাইতে অনুরোধ করিয়া বলেন,—"দেখ দেবেন্ বাবু, তোমার
দিন বেশী বাঁচিয়া থাকা দরকার। তৃমি অল্প ক'রে মাছ মাংস
ভার বেশী ক'রে ফল থেয়ো।"

प्रत्यख्याथ, यानी निर्यतानम, यानी वित्रज्ञानम, यानी भिवानम, यानी जुतैयानम, यानी ज्ञथ*ानम, यानी विद्धानानम, यानी नात्रहानम,* यानी मिक्किपानमा, ऐटिशक्यनात्रायन त्यन ७ वक्ष, यानी वित्तकानमा, नाह, यानी त्यामानमा, জান্ধানন, ৰামী ত্ৰিগুণাঙীত, ৰামী হয়েৰৱানন, ৰামী বোধানন, নমু একটাৱী, পৌৰা, ৰামী নিমলানন, গোগেল ননী, ৰামী জন্ধানদ यांनी कनाशानम यांनी कटेबळानम. यांनी

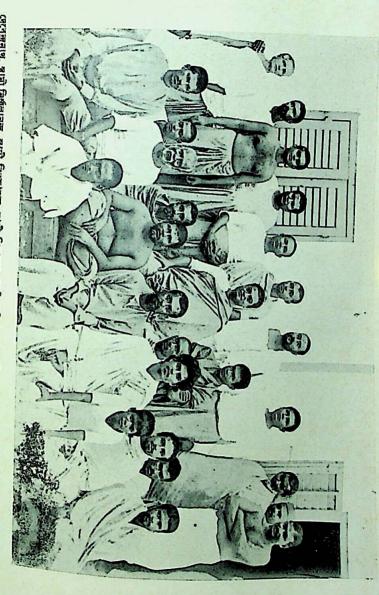

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে রহস্ত করিয়া বলিয়াছিলেন,—"যদি কুমড়োর যত বড় বড় ফল এক পয়সায় একটা পাওয়া যায় তা হ'লে আমি থেতে পারি।"

ইহার উত্তরে স্বামীজি উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"ধারা তোমার কাছে আসে তারা—বেচে দিতে পারে না ?"

দেবেন্দ্রনাথ এই কথা গুরুবাক্যবং জ্ঞান করিয়া তদবধি মংস্ত খাইতে আরম্ভ করেন, কিন্তু মাংস খাইতে তাঁহার ক্ষতি হয় নাই।

#### म्प्यानात्रं म्यार्व मृजा।

ভাবোন্মত্ত অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথের মনোহর নৃত্য দেখিতে স্বামীন্দ্রি স্বত্যস্ত ভালবাসিতেন। দেবেন্দ্রনাথের নৃত্য দেখিবার ইচ্ছা হইলেই স্বামীন্দ্রি

> "আমি মধ্রা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, খুঁজিব যোগিনী হ'রে। আমি যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে, যথায় নিঠুর হরি॥"

এই গানটা গাইতে আরম্ভ করিতেন। স্বামীজির গানে বে কি মোহিনী শক্তি ছিল তাহা সকলেই জানেন। গানটা প্রবণ করিলেই দেবেন্দ্রনাথ আত্মহারা হইয়া যাইতেন। ভাবোক্সত্ত অবস্থায় বাহ্য-জান রহিত হইয়া নৃত্য করিতে থাকিতেন।

স্বামীজি তাঁহাকে অনেক সময়ে "স্থি" বলিয়া সংঘাধন করিতেন,
আর বলিতেন,—"আমি অনেক বাইজীর নাচ দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ
মধ্র বৃত্য করিতে কাহাকেও দেখি নাই।" স্বামী অথগুনন্দ
স্বামাদিগকে এক সমস্ন বলিয়াছিলেন,—"একদিন বলরামবারুর বাটীতে

265

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

দাদা (দেবেন্দ্রনাথ) সখীভাবে প্রায় তুই ঘণ্টাকাল যে নৃত্য ক্ষি ছিলেন সে নৃত্যের তুলনা হয় না।"

#### ইটালীতে প্রথম উৎসব।

স্বামীজির দারা উৎসাহিত হেমচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের ক্ষার শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব করিবার বিশেষ ইচ্ছা জাগরক হওয়ায় ২৩০৮ সরে ২৪শে বৈশাথ (১৯০১ সালের ৭ই মে) শ্রীপ্রীঠাকুরের এক উদ্দে সম্পন্ন হয়। উৎসবকার্য্যে দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে অমত প্রকাশ করেন, গরে ভক্তগণের আগ্রহ দেখিয়া সম্মতি দেন। হেমচন্দ্রের বাটীতে ভক্তা থিচুড়ী প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে দেবনারায়ণ বাবুর পূজার দান্নি ঠাকুরকে সাজান হয় এবং স্করেন বাবুদের কালী-কীর্ত্তন গান হয়। প্র উপলক্ষে পরবর্ত্তী ১২ই মে তারিথ রবিবার শিবমন্দিরের মাঠে শ্রীরাম্বর্ণ নাম-কীর্ত্তনান্তে দরিদ্রনারায়ণ ভোজন করান হয়। ইহাই ইটানী প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ মহোৎসব। তদবধি প্রতিবৎসরই উৎসব ইইটা আসিতেছে।

উৎসবের পরদিবস (৮ই মে তারিখে) দেবনারায়ণ বাব্র বার্রির উপরের বৈঠকখানায় স্থকণ্ঠ গায়ক শ্রীয়ৃত হরিনাথ বন্দ্যাগার্গা মহাশয়ের গান শ্রবণ করিয়া দেবেক্রনাথের ভাব-সমাধি রা প্রায় এক ঘণ্টাকাল তিনি সমাধি অবস্থায় ছিলেন। স্থুরেক্র বার্গি

দেবেন্দ্রনাথ ১৩০৮ সালের ১০ই আশ্বিন পূর্বের বাটী পরিছা করিয়া ৫৩ নং দেবলেনের বাটীতে উঠিয়া আসেন এবং তথা মার্
পাঁচ মাসকাল বাস করেন। এই বাটীতে অবস্থান কালে অরপ্রভাগ বিলম্ব আছে দেখিয়া স্থানাস্তে দেবেন্দ্রনাথ বাটীর সম্মূথের রাজা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

दिनाः

वसः

त्व

९मर

**श**र

ल्या

नार

ल

P

नी

लें।

PO

Will.

SII

1

1

P

1

পাদাচরণ করিতেছিলেন। সহসা দেখিলেন ঘর, ঘার, বাটী, রাস্তা,
বৃন্দাদি তাঁহার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়া স্থমহান্ অনস্তে মিশিয়া
যাইতেছে, পরে জগতের অস্তিত্ব ও নিজের অস্তিত্ব পর্যাস্ত লোপ হইয়া
গেল। বাহজানশৃত্য অবস্থায় কিয়ংক্ষণ দণ্ডায়মান রহিলেন। অনেক
ভাকাডাকির পর তাঁহার বাহজ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল।

#### দ্বিতীয় উৎসব।

পুনরায় এই সনের ১লা ফাল্কন, ইং ১৯০২ সালের ১৩ই ক্রেক্যারী বহস্পতিবার সরস্বতীপূজার দিন হ্বরেন বাব্দিগের বড়বাগানে দিতীয় উৎসবকার্য্য সম্পন্ন হয়। দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছাহ্মসারে ঠাকুরকে পত্রপুম্পাদিতে হ্মসজ্জিত করা হয়—ঠাকুর সজ্জা সকলেরই হদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এই উৎসবে স্বামী ব্রন্ধানন্দ প্রভৃতি সয়াসিগণ এবং বহু গৃহী ভক্তগণ আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমৃত বামলাল দাদা ঠাকুরের পূজা কার্য্য সম্পাদন করেন।

ইহার পর হইতে প্রতি শনিবারে দেবনারায়ণ বাবুদের ঠাকুর-দালানে রামক্লফ নামকীর্ত্তন ও স্থরেন বাবুর 'কালীকীর্ত্তন' গান ইইড। সম্মুখে ঠাকুরের ছবি সজ্জিত থাকিত এবং জিলিগী ভোগ দেওয়া হইত।

এই সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে রাত্রি ৯॥ টার সময় স্বামী বিবেকানন্দ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। এই সংবাদ পাইয়া পরদিবস অতি প্রত্যুবে দেবেন্দ্রনাথ শোকাকুলিত-চিত্তে উপেন্দ্রনারায়ণের সহিত বেল্ড্মঠে উপস্থিত হন। স্বামীজির হঠাৎ অন্তর্জানে দেবেন্দ্রনাথের প্রাণে এত আঘাত লাগিয়াছিল যে, তিনি একেবারে বিবর্ণ ইইয়া গিয়াছিলেন। স্বামীজির শোক সংবরণ করিতে তাঁহারঃ অনেক দিন লাগিয়াছিল।

SES

#### यहांचा (मदब्बनाथ

#### त्राप्त महानदात्र উপहाम ।

পূর্ব্বে দেবেন্দ্রনাথের দেশস্থ যে রায় মহাশয়ের কথা উল্লিখ্য হইয়াছে, তিনি এই সময় দেবেন্দ্রনাথের নিকট সমাগত ভক্তিমিনে তাঁহার অসাক্ষাতে বলিতেন, "দেখ, তোমরা বাবাজির নিকট ধর্মনা কি জান্বে? ধর্ম-কর্মা কি অমনি হয়? কত যোগ কর্তে য়-ধ্যান করতে হয়; আমি কত যোগ-ধ্যান করেছি, বাবাজি কি জানে! ইত্যাদি ইত্যাদি। দেবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বিপরীত উপদেশে কথা শুনিয়াও তাঁহাকে কিছুই বলিতেন না, শুরু বলিতেন, তাঁয়া ম্থে 'বাবাজি' ডাক বড় মিষ্ট শুনায়"। রায় মহাশয় কিছু নি পরেই অক্সম্ম হইয়া দেবেন্দ্রনাথের নিকট হইতে চিরতেরে প্রমান্দরেন।

# অয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

# **এী এীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ের কার্য্য।**

1

K

F

(ショッシーのも)

অর্চনালয়ের বাটীতে দেবেন্দ্রনাথের বাস।

ভজ্ম গুলী কেবল কীর্ত্তন করেন, অন্য কোন সাধনা করেন না দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ একদিন বলিলেন, "দেখ বাপু, শুধু কীর্ত্তন কর্লে হবে না, মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে বসিয়া ধ্যান-ধারণাদি কর্তে হবে। তোমরা দেখিয়া শুনিয়া একখানি ঘর ভাড়া কর এবং স্থবিধা ও অবসরমত এক একজন করিয়া যাইয়া তথায় ধ্যান করিও।" দেবেন্দ্রনাথেকি ক্ষায় উৎসাহিত হইয়া নবাহরাগে উন্মন্ত ভক্তগণ ঘরের সন্ধানে বহির্গত হইলেন। ১৩০৮ সনের ফাল্কন, ইং ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বর্ত্তমানে যে বাটীতে শ্রীশ্রীয়ামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই বাড়ীখানি দেখিয়া ভাড়া করা হইল।

দেবেন্দ্রনাথ যে বাড়ীতে ছিলেন, তথায় তাঁহার অন্থবিধা হয় দেখিয়া ভক্তগণ স্থির করিলেন যে, এই বাড়ীর ভিতর-মহলে তিনি বাস করিবেন, আর বহির্ব্বাটীর ছুইটী ঘর ভক্তদিগের জন্ম ব্যবহৃত হইবে। সিদ্ধান্তমত ভক্তগণের অন্থরোধে দেবেন্দ্রনাথ কয়েক দিন পরেই এই বাটীতে উঠিয়া আসিয়া ভিতরে বাস করিতে লাগিলেন। বাহিরের প্র্কিদিকের ঘরটীতে ভগবৎপ্রসন্ধ ও কীর্ত্তনাদি এবং পশ্চিমদিকের ছোট দর্মীতে বসিয়া ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি চলিতে লাগিল। ধ্যানের ঘরের দেওয়ানে পূর্ব্বোক্ত ঠাকুরের ছবিথানি টান্ধাইয়া রাথা হইল।

500

# মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

### त्रामकृक ठीक्त (मानमर्थः।

প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুররে পূজা কিংবা ভোগরাগাদি কিছুই हो না; শুধু ভক্তেরা তাঁহার সম্মুখে বসিয়া ধ্যান-জপাদি করিছে মাত্র। ইহার পরেই দোল-পূর্ণিমার দিন হেমচন্দ্রের ঠাকুরকে দিংগল্প বসাইয়া দোলাইবার ইচ্ছা হওয়াতে একটা সিংহাসন নির্মাণ করাই ভক্তগণ ঠাকুরকে দোলমঞ্চে স্থাপন করিলেন এবং দেবেন্দ্রনাণে নিকট হইতে,

"কে তৃমি মোহন বেশে, দোলমঞে দোল বসি,
তৃমি কি গোকুলচন্দ্র ! কোথা তবে চূড়া বাঁশী ?"\*

—এই দোলের গানটী রচনা করাইয়া লইলেন। ঐ দিবস স্থাটি সময় এই গানটী গীত হয়।

#### **शक्याल—खाश खात्रछ।**

ইহার পর (১৩০৮ সালের ১৫ই চৈত্র) পঞ্চম দোলের দি দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাভূজায়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া সহসা শুশ্রীসার্থ্য অন্নভোগ দেওয়াতে দেবেন্দ্রনাথ মনে করিলেন, ঠাকুর ভর্ন্ধার সেবা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তদবধি শ্রীরামক্তক্ষাণে নিত্য পূজা ও ভোগরাগ শ্রীশ্রীরামক্তক্ষ্ণ-অর্চ্চনালয়ে আরম্ভ হয় প্রধান পর্যান্ত তদক্ষসারে চলিয়া আসিতেছে। এই পঞ্চম মের্শি দিন সন্ধ্যার পর অর্চ্চনালয়ে স্থারেন বাবুর কালীকীর্ভন গান প্রসাদ বিতরণ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিয়া শ্রীমৃক্ত গিরিশ্ব আফ্লাদিত হইয়া ঐ সালের ২৩শে জুন তারিখে দেবেশ্রনাথের সাক্ষাৎ করিতে আসেন।

<sup>\*</sup> प्रविगीि 88 शृष्ठी खडेवा।

### বারো মাসে তেরো পার্বণ।

वर्खमान ७० नः एतर लाटन व्यक्तनांतम् श्रांभिण रुखमात्र द्य-ग्राह्मत वित्यस श्र्विध। रहेमाहिल। कात्रण, जिनि मर्खमा एत्विद्यनात्थत्र निक्षे व्यश्चिण कतिवात श्रूरमां भारेमाहिल्न। जांशांत्रहे कृभाम रहम्प्रत्यत व्यस्त ज्ञावन्जिल ७ जानवामा मिन मिन भतिविद्यिण रहेर्ड नाभिन, श्रीश्रीशेष्ट्रत ७ छक्रएम्ट्यत एमवाम मन-श्राण जानिमा मिलन ज्वर ज्ञान्यक नहेमा "वाद्या मारम ज्ञाता भार्यन" क्रिक्ष नाभिन्न।

1

V

W.

स

K

ø

#### হেমচক্রের আগ্রহে অর্চনালরের উন্নতি।

হেমচন্দ্র মৃক্তহন্ত পুরুষ ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কার্য্যে অকাতরে <del>পর্যবায় করিতেন</del> এবং ঠাকুরবাড়ীর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্ত প্রস্তুত করিয়া বা জ্বর্য করিয়া দিতে লাগিলেন। এ কথা বলিলে অত্যক্তি হইবে না যে, হেমচক্রের বিশেষ আগ্রহে ও পরিশ্রমেই শ্রীশ্রীরামক্লক্ষ ষর্চনালয় গঠিত হইয়াছে এবং উন্নতি লাভ করিয়াছে। হেমচন্দ্র স্বয়ং ঠাকুরঘরের সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এতদ্যতীত দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত আতুর-অনাথাদিগের জন্য নিদিষ্ট বাড়ী বাড়ী <u> २२८७ म्षिज्ञित ठाउँ</u>न जानाम कत्रिमा समः छारा वरन कतिमा षानिতেন। ঠাকুরবাড়ীর কার্য্য উপস্থিত হইলে হেমচন্দ্রের নিজ সংসারের কোন কথা মনে থাকিত না। পরম উৎসাহে অগ্রে ঠাকুরের কার্য্য সম্পাদন করিতেন। শ্রীযুত সতীশচন্ত্র, প্রিনাথ,(রড় রাব্ং); ध नित्नामत्त्रहाजी अञ्चि क्रमनः এই मकनः कार्या द्रमहत्त्वज्ञानिहरू রোগদান ক্রিতে থাকেন। চুপ্রভাপিও এসমূদ্ধ কার্যাত পদানটো नक्षानिक व्याप्तक्ष्य व्याप्त विवास विवास

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

#### गराजा (मरवसनाथ

264

#### খ্রীমৎ অথতানন্দ স্বামীজির আশ্রমে সাহায্য।

দেবেজনাথ ১৯০১ সাল হইতে প্রথম প্রথম নিজে, পরে এই সকল ভক্তগণ দ্বার। লোকের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া নূনপরে মাসে পনর টাকা করিয়া স্বামী অথগুনন্দ মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত মূর্দিনক আশ্রমে প্রেরণ করিতেন। শ্রীয়ত উপেজনারায়ণ দেব এই সংকারে দেবেজ্রনাথের সহিত যোগদান করায়, তাহার অত্যধিক আগ্রহ গরিশ্রমের ফলে ভিক্ষালব্ধ অর্থ অনেক বৃদ্ধিত হইয়াছিল। দেবেজ্রনা এই অথগুনন্দ স্বামীর সাধুসংকল্পে উৎসাহ ও সাহায্যদান করায় স্বামীজি তাহাকে আশ্রমের হিতকারী বন্ধু বলিয়া সর্বাদা প্রামীজি তাহাকে আশ্রমের হিতকারী বন্ধু বলিয়া সর্বাদা প্রামা প্রকাশ করেন এবং প্রায়ই ইটালীতে আসিতেন। দেবেজ্রনার্দা এই আরব্ধ কার্য্যটী পরে মিরাটস্থিত ভক্তগণ বছদিন পর্যান্ত নির্মিষ্ট ভাবে চালাইয়া অসিয়াছিলেন। নানা কারণে ইহা এখন বন্ধ আছে।

### তৃতীয় উৎসব।

উৎসবকার্য্যে সকলের উৎসাহ দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ ভর্কাণ স্থিবিধার জন্ম সন ১৩০৯ সালের ২৪শে ফাল্কন, ইং ১৯০৩ সালের দার্চ্চ গুডফ্রাইডের পর রবিবার উৎসবের দিন নির্দারণ বার্দের বড়বাগানে তৃতীয় বার্ষিক উৎসব সম্পর্ম সাক্ররসজ্জা, কীর্ত্তন, দরিন্দ্রনারায়ণ ও ভক্ত সেবা উৎসবের প্রদার্শ ছিল। এই বৎসর হইতে প্রতি বৎসর গুডফ্রাইডের রবিবারে ইটার্ট্রা উৎসব হইয়া আসিতেছে। এবারের উৎসবেও স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহার্শ উৎসব হইয়া আসিতেছে। এবারের উৎসবেও স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহার্শ উৎসব হইয়া আসিতেছে। এবারের উৎসবেও স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহার্শ উদ্বিশ বাবু, মান্তার মহাশয়, মহিম বাবু, শিল্পার নির্বেশ্বি ব্রাদ্ধি কিন্দিন্দ্রানা এবং শ্রীমৃক্ত হরমোহন মিত্র প্রভৃতি উপস্থিত ব্রাদ্ধি কিন্দের্য আনন্দবর্দ্ধন করেন। শিল্পার নির্বেশ্বিত উৎসবে শ্বি

তারক দত্ত, অক্ষয় মাষ্টার, গিরিশচন্দ্র, স্বামী অভুতানন্দ, মহেন্দ্র মাষ্টার। माना कानी, त्मरवसनाथ, यामी धरेवजानम,



Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

### व्याविश्म भित्रक्ष

300

নারায়ণগণের ভোজনের পর উচ্ছিষ্ট পাতা পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন, অনেকের অন্থরোধে সামান্য করিবার পর ক্ষান্ত হন।

#### শ্যালালোক সব্ আদা হাার।

প্রেজি সতীশচন্দ্র যথন দেবেন্দ্রনাথের নিকট প্রথম আসেন, তথন তিনি মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তিনি বাড়ী হইতে योनानीत पत्रगात निकर्ण माक्नात त्राष्ठ याहेल अकी लाक কিছুদিন পর্যান্ত প্রত্যাহ ঠিক একই সময়ে "এ শশুরা, এ শশুরা" বলিতে বলিতে শেয়ালদহ মোড় অবধি তাঁহার পিছন পিছন यशिष्ठ। এই कथा प्रतिखनाथिक वनात्र, प्रतिखनाथ লোকটাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। কয়েক দিন পরেই এ লোকটা ষয়ং দেবেজনাথের বাড়ীর জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিত। দেবেজনাথকে সে কি ব্ৰিয়াছিল, हन्हे দানিত। তদবধি কিন্তু সে রাজিতে ইটালীর রাভায় রাভায়— "ইয়ে খালালোক সব্ আন্ধা হায়, খালালোক সব্ আন্ধা হায়"-এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বেড়াইত। ইহার অর্থ, বাড়ীর নিকট মহাপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, অথচ কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছে না। তাহাকে সকলে পাগল মনে করিত। কিছুদিন পরে সে চলিয়া যায়, আর তাহাকে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই।

#### पिरवसनार्थत्र छत्रवर कथा।

অর্চনালয় স্থাপিত হইবার পর শেংশুনাথের নিকটে তছজিজ্ঞারু বাজিগণের সমাগম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঐ সময় যোগো-স্থানের ভক্ত শ্রীষ্ত তারকনাথ দত্ত, অক্ষয়কুমার পাত্র, বিজয়নাথ মন্ত্র্মদার, স্বামী যোগবিনোদ ও আহিরীটোলা হইতে শ্রীষ্ত নিবারণচক্র দন্ত, চক্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, খগেক্রবার্ প্রভৃতি ভক্তগণ খাদ্দির রাত্রিতে থাকিতেন। দেবেক্রনাথ তাঁহাদিগের সহিত অনবরত ভদ্দাক্রথা কহিতেন। কথাপ্রদঙ্গে অনেক দিন রাত্রি ছইটা, আড়ার্মা বাজিয়া যাইত, তব্ও দেবেক্রনাথের কথার বিরাম নাই। জি ঠাকুরের প্রসঙ্গে কথা বলিতে কখনও ক্লান্ত হইতেন না। এম কি, নিয়মিত সময়ে স্পানাহার করিতে ভূলিয়া যাইতেন। প্রোর্দ্দি ব্যক্ষাম্মত পান করিতেন; তাঁহারাও আহারাদির বিষয় একেবারে ভূলিয়া যাইতেন। এইরূপ প্রায়্ম নিত্যই ঘটিত। অনে ভাকাডাকির পর কোন দিন অতিরিক্ত বেলায়, কোন দিন বা য়ি ছিপ্রহরের সময় আহার করিতে যাইতেন। শেষ-দ্রীক্র আহারাদ্দি একট্ নিয়মিত সময়ে করিতে বাধ্য হইয়াছিন্দে আহারাদ্দি একট্ নিয়মিত সময়ে করিতে বাধ্য হইয়াছিন্দে কারণ, তখন তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়। পড়িয়াছিল।

#### কে কাহার গুরু ?

দেবেজনাথ কখনও গুরুর আদন গ্রহণ করেন নাই। গার্মা কথার পুনরুল্লেখ করিয়া বলিতেন—"কে কাহার গুরু ? একমাত্র ইন্দি সকলের গুরু। চাঁদা মামাই সকলের মামা।" প্রথম প্রথম গি লোকদিগকে নিজ পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম করিতে দিতেন না। কেহ জোর করিয়া পাদস্পর্শ করিলে অতান্ত ব্যথিত ও রুটি হইজেন। পরে এক ব্যক্তি উল্লেক্ত্র একদিন রলিলেন। বাংগানি দি মনে করেন যে, সকলে আপনাকে প্রণাম করিতেছে। বাংগানি দি সক্রকে প্রণাম করিতেছে, ইহা মনে করিলেই হয়।" এইর্গেরিটি কাটিলে, সমাগত ভক্তপুণ তাহারা পাদস্পর্শ করিতেলা, প্রিটি

200

### व्यादिश्य शात्रकार

ছ:খিত হন দেখিয়া, কোমলস্বদয় দেবেজনাথ নিজ সংকল্প ত্যাগ পূর্বক সকলকে পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে দিতেন; কিন্তু छांशात्क व्यनाम कतितात व्यत्थरे छिनि छांशानिभत्क राज त्यांज कतित्रा প্রণাম করিতেন।

# 'আমাকে রক্ষা কর্বার একজন আছেন।

ভাল মন্দ, সরল ও অসরল লোক সকল স্থানের ক্যায় ইটালীতেও ষণেষ্ট ছিল। এইরূপ একজন কুটিলপ্রকৃতির লোক দেবেন্দ্রনাথের এক ভ करक विकास विवास अपने का अपने विवास পারে হাত দিয়া প্রণাম করিলে অভিমানবৃদ্ধি হইবে, আর তাহাতেই পতন ঘটিবে।" ভক্তপ্রম্থাৎ এই কথা শ্রবণান্তে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"ওরে, আমাকে রক্ষা কর্বার একজন আছেন, যিনি এত কাল ধ'রে আমাকে রক্ষা ক'রে আস্ছেন, এখনও তিনিই আমাকে वका कव्दन।"

## ঈশরে সম্পূর্ণ নির্ভরতা।

ইটালীতে আগমনের পর হইতেই দেবেন্দ্রনাথের ভগবানে আজ্ব-সমর্পণের ভাব বিশেষরূপে পরিক্ট হইতে আরম্ভ হয়। নিজ হইতে ঠাক্রের নাম প্রচার বা আপন অন্তরের ভাব প্রকাশ করিতে তাঁহাকে ক্ষনও প্রয়াস পাইতে দেখা যায় নাই; উহা আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্তস্মাগম, কীর্ত্তন, ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা, উৎসব, ভোগরাগাদি ৰাহা কিছু অমৃষ্টিত হইয়াছে, সকলই ভুগবদিচ্ছায় ঘটতেছে ব্ৰিয়া দেবেন্দ্রনাথ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং যন্ত্রের স্থায় কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। এই সকল ব্যাপারের আলোচনা করিলে তাঁহার চরিত্তের বিশেষজ, নিরভিমানিতা, ধৈষ্য, ক্ষমা, ঈশবে সম্পূর্ণ নির্ভরতা, সরলতা

H

fi

V

ď

T

3

0

1

Ì

f

প্রভৃতি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। এ বিষয় তাঁহার নির্মানি ণত্তাংশ হইতে বেশ স্বম্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়:--

"প্রিয়—। তোমার মধ্যম লাতা \* \* এখানে আছি উপস্থিত। তাহার আসিবার ব্যাপার শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলায়। ৫ विनन,— \* \* \* माम विनत्नन, এकवात छाँशाक परिवा वा मत्न कतिनाम, जामि त्यच्छात्र यारेव ना। यनि छारात्र त्वान कर থাকে, তিনি আমাকে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারেন। জ ছুটীর ধখন কেবলমাত্র তিন দিন বাকী আছে, তখন আগনা দেখিবার জন্ম মনের ভিতর এমন ব্যাকুলতা জন্মিল যে, আমি ফে মতে স্থির হইতে পারিলাম না। কিন্তু দশ মাসের আমার এর সস্তানের পীড়া ছিল। \* \* তাহার চরম অবস্থা জানিয়া <sup>ছর ইইট</sup> বাহিত্ত্রা হইল। \* \* ঠাকুরের ছবির দিকে আমি চাহিয়া বিল লাগিলাম, 'ঠাকুর, তুমি কি আমাকে যাইতে দিবে না?' জা পরেই আশ্চর্য্য দেখিলাম; ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে তাহার দেখন গিয়া ছগ্ম পান করিল। উহা দেখিয়াই আপনার নিকট আরি<sup>ন</sup> ইচ্ছা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। \* \* আর এক বিলাট উ<sup>পরি</sup> হাতে একটা পয়সা নাই, ছুটা ফুরাইয়া গিয়াছে, স্থতরাং <sup>বার বি</sup> **षानिम्नाहिलाम, नव श्रवह इट्या निमाहि । यादा इडेक, गाँदे ए** আহার করিতে বসিয়াছি, কর্মস্থান হইতে ৩৮ টাকার মনি গ্র আসিয়া উপস্থিত। হর্ষে, বিশ্বয়ে খাওয়া হইল না। \* \* \* षाननात हत्रनात्व शिक्त हरें शिष्टि।

\*\* \* \* এই সমস্ত শুনিয়া তো অবাক্ হইয়া গেলা<sup>ম। (</sup> म— (क वर्ष्ट्र वर्ष, यि जामियाहिन \* \* \* अपृष्टि जान जीत আছেন, তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়া যান। ম—বিনিন,

fi

कि

(

9

746

C

नार काः दर्भ

रे! हा

FT.

M

N

1

FA

17 45

S.

गैशिक एपिट जानिशिष्टि, एपिनाम। जामात वैशिक एतकात, शारेशिष्टि।'— कि विश्वाम !!! मिछा वन्ष्टि, जूमि वन्एज भात, व मव वार्गात कि? जामि टा रुज्ज्य रस एप्टि। केक्त व मव कि क्वांतर्हिन ? जामि जवमत्र नरेवात यज कि कि कि ज्ञारे कि कि जामि जवमत्र नरेवात यज कि कि कि जामि जवमत्र नरेवात यज कि कि कि जामि कि जामि कि जामि विश्वाम कि जामि । जारे कि जामि विश्वाम कि जामि कि

"বাঁর কথায় লোকে ভগবান্ বিবাস করে, সে বড় না আমি বড় ?"

দেবেন্দ্রনাথ সমাগত ভক্তগণকে শ্রীপ্রীঠাকুরের উপদেশাবলী গ্রন্থানি ইইতে পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইতেন এবং অবসর পাইলে ভক্তবৃদ্ধ সমভিব্যাহারে নিজ গুরুল্রাভূগণের নিকট যাইতেন ও তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করাইতেন। এক দিবস দেবেন্দ্রনাথ ভক্তমণ্ডলী সঙ্গে গিরিশ বাবুর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার স্থ্যাতি করায় উত্তরে গিরিশ বাবু বিলয়াছিলেন,—"দেখুন দেবেন্ বাবু, ও সব আপনি অন্ত স্থানে বলবেন। যাঁর কথায় লোকে ভগবান্ বিশ্বাস করে, সে বড়, না আমি বড় ?"

শাশিত ভক্তসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইছে লাগিল; শ্রীযুক্ত অমলচক্র মিত্র ও ক্রম্বকুমার ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বালক ভক্তগণ অর্চনালয় স্থাপনের সময়, তাঁহাদের বাড়ী অর্চনালয়ের নিকটবর্ত্তী থাকায় মধ্যে মধ্যে তথার আসিতেন; পরে ১৯০৪ সাল হইতে প্রকাশভাবে তাঁহারা আসিতে লাগিলেন। ইহাদের পর শ্রীযুক্ত সত্যেক্রনাথ দাস এবং বিমলচন্দ্র পাল, রুফরুমার মজুমদার, নগেন্দ্রনাথ রাম, প্রফুল্লচন্ত্র য়ি আসেন। ভবানীপুর হইতে শ্রীযুত কুমুদচন্দ্র মণ্ডল আসিয়া দেবেন্দ্রনাল । আই সালে ১০ই জুলাই তারিখে দেবেন্দ্রন একবার তাঁহার বাড়ী গিয়াছিলেন; তাঁহার বড় ও ভক্তি দেবি তিনি বিশেষ স্থা হইয়াছিলেন।

### গ্রীশ্রীঠাকুর রথে—শ্রীশ্রীসার আগমন।

পূর্বে মাতাঠাকুরাণী দেবেন্দ্রনাথের সহিত ঘোমটা খুনির কিছিলেন না, কিন্তু অন্তকার প্রান্ধ আহার সহিত কথা কহিয়া তাঁহাকে আশীর্কাদ করিয়া বান। তাঁহার সহতে কথা কহিয়া তাঁহাকে আশীর্কাদ করিয়া বান। বাপারে সকলের যে কিরপ আনন্দ হইয়াছিল, দেবের্কা বিয়োদ্ধত জনৈক ভক্তের নিকট লিখিত প্রোংশ হইতে তাহার প্রাপ্ত হওয়া যায়:—

ग्रि

di.

T.

7 1 1



শীশীমাতাঠাকুরাণী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi



"তোমার ভাগ্যের কথা আমি আর কি লিখিব? তোমার প্রেরিত টাকায় মহামায়ীর পূজা হইয়াছে। আমি ইহাতে বে কি সন্তোষ লাভ করিয়াছি, তাহা ব্যক্ত করিবার শক্তি আমার নাই। হেম বাব্র রথযাত্রা উপলক্ষে মাতাঠাকুরাণী এ বাটীতে আসিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট আনন্দ ও কপা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, বালকদিগের সঙ্গীতে তিনি অতিশয় মৃগ্ধ হইয়াছিলেন; ইটালীস্থ ভক্তদিগকে যাহার-পর-নাই আশীর্কাদ করিয়া গিয়াছেন। সে আনন্দের কথা কালি কলমে ব্যক্ত হইবার নহে। বালকদিগের গীতেটী পরপৃষ্ঠায় লিখিত হইল।" \* \* \*

"এল তোর হাষ্টু ছেলে, তুষ্টু করে নে মা কোলে"।\*

#### দেবেল্রনাথের চল্রকুমারকে সেবা।

পূর্ব্বোক্ত কালীনাথ মৃথোপাধ্যায়ের ন্যায় চন্দ্রকুমার দেবও দেবেন্দ্রনাথকে গুরুজ্ঞানে মান্য করিতেন। তিনি সদাসর্ব্বদা তাঁহার নিকট
আসিতে না পারিলেও অন্তরের সহিত দেবেন্দ্রনাথকে শ্রন্ধা করিতেন।
১৯০৪ সালে তিনি পীড়িত হন, দেবেন্দ্রনাথ প্রায়ই তাঁহাকে
দেখিতে যাইতেন এবং সাগু ইত্যাদি নিজ হল্তে প্রস্তুত করিয়া
খাওয়াইতেন ও সেবাশুক্র্রা করিতেন। একদিন দেবেন্দ্রনাথকে তিনি
বিলিয়াছিলেন, "আমি বেশ ব্রিতে পারিয়াছি, আপনি মাহ্র্য নহেন—
দেবতা! যদি আমি এবার সেরে উঠ্তে পারি, তবে সকলকে
তেকে বল্ব যে, দেবেন্দ্রনাথ মাহ্র্য নহেন—দেবতা।" চন্দ্রকুমার কি
ভাবে দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়াছিলেন বা ব্রিয়াছিলেন, তিনিই

### \* দেবগীতি ৪৪ পৃষ্ঠা ডাইবা।

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

জানিতেন; কিন্তু ফুংখের বিষয়, তাঁহার এই ইচ্ছা পূর্ণ হইন ন্ নেই অস্থথেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৯০৫ সালের শেষভাগে বিক্রমপুর, পাইকপাড়ানিবাসী জ্র্ম্ন জগদীশকুমার মজুমদার আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের আশ্রন্থ গ্রহণ করে।
১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা, বেঞ্চরা গ্রামনিবাসী শ্রীষ্ত হরেন্দ্রকুমার নাগ জগদীশকুমারের সহিত দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিছে আসেন। জগদীশকুমার ও হরেন্দ্রকুমার উভয়েই সাধু নাগ মহাশ্যন্দর করিছাছিলেন। হরেন্দ্রকুমার নাগমহাশয়ের করপা প্রাপ্ত দেবেন্দ্রনাথের বড়ই আদরের প্রান্ত দেবেন্দ্রনাথের বড়ই আদরের প্রান্ত । ইহারা তুইজনে প্রান্তই একসজে আসিতেন। ইহাদের দেখির তাঁহার নাগমহাশয়ের কথা মনে পড়িত। একদিন রাজিতে ঠাহুর বাটীতে ইহারা তুইজন ও বড় বাবু (প্রিযুত হরিনাথ ঘোষ) বিদ্
আছেন, এমন সমন্ব দেবেন্দ্রনাথ বড়বাবুর দিকে চাহিন্না, "ইহারা ব্র্
আপনার, বড় আপনার"—এই বলিতে বলিতে সমাধিত্ব হইন্না পড়েনা
সমাধি অনেকক্ষণ স্থায়ী ছিল।

ইহাদের সহিত ময়মনসিংহের প্রীয়ৃত শশিভ্রণ বাল পাসিতেন। এই সময় ভবানীপুর হইতে প্রীয়ৃত হেমচপ্র রাল নক্ষরচন্দ্র কুড়, সিদ্ধেশ্বর রায়, য়ামিনীনাথ মণ্ডল, হেমচপ্র ভারালার বসন্তক্মার ঘোষ, রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রভৃতি ভক্তগণ পাসিকেনেবিদ্রনাথের আশ্রেয় লাভ করেন। স্থানীয় ভক্তগণ অবসর পাইনি দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিতে আসিতেন। দ্রম্ম ভক্তর্শ প্রত্যহই সন্ধ্যার পূর্কে সমাগত হইতেন। শনি ও রবিবারে কি প্রমাগম অধিকতর হইত। দেবেন্দ্রনাথও উপদেশাবলী য়য়য়য় বিলিয়া তাহাদের মনে ভগবান্-লাভের আকাজ্রা জাগাইয়া বিলিয়

ইহার পর হইতে ইটালী ও অন্তান্ত স্থান হইতে হিন্দু, ম্সলমান, ইহুদী ও খুষ্টিয়ান্ প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিল।

# 'मर्कर थविनर बन्न' मूर्थ जाएड़ारेल कि श्रेत ?

রান্ধণের কাতরোক্তিতে ব্যথিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন,—"আপনি বৃক্ষকে বৃক্ষ, গরুকে গরু বলিয়া দেখিয়াছেন মাত্র। উহাদের নানা অবস্থার পরিবর্ত্তনের মধ্যে যে একটী অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু আছে, তাহা ত কথনও লক্ষ্য করেন নাই। প্রত্যেক বস্তুতেই এইরূপ দেখতে অভ্যাস কর্তে হয়, আবার এই বস্তু সমষ্টির পরিবর্ত্তনের ভিতরেও অপরিবর্ত্তনীয়—বহুতে এক বস্তু—দেখতে চেষ্টা কর্তে হয়। সঙ্গে সঙ্গে নিজের দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তনের বিষয়ও ভাবতে হয়; আপনার পরিবর্ত্তনের ভিতরও নিত্য বস্তুর

সন্ধান কর্তে হয়। ইহার অন্থভব হইলেই সর্বভৃতে ব্রন্ধর্ণন দটে।
নত্বা, শুধু 'সর্বাং ধৰিদং ব্রহ্ম' মুথে আওড়াইলে কি হানে।
আপনি যদি এই ভাবে সর্বাত্র ব্রহ্ম বিরাজমান রহিয়াছেন ধারা
করবার জন্ম অনন্যচিত্ত হইয়া সাধনা করভেন, তাহা হইলে দর্য়ে
আপনার ব্রহ্মান্থভৃতি হইত। বেদাস্তবাক্য মিথ্যা নহে। একং
চেষ্টা কর্মন, নিরাশ হইবেন না, চিত্ত নির্মাল হইলে এক মুর্রে
জ্ঞানোদয় হয়।"

দেবেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে বিরিদ্ধিলন,—"তাই ত, পূর্ব্বে এ রকম ক'রে বৃঝি নাই কেন! শ্রু আপনার ক্রপায় ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভের সাধনপথ জানিয়া ধন্ত ইইলাম।
বাহ্মণ সম্ভুষ্টিতিতে প্রস্থান করিলেন।

#### হেমচন্দ্রের দেহত্যাগ।

ইটালীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কার্য্য মন-প্রাণ দিয়া আরম্ভ করিয়। বেমঃ
১৯০৬ সালের উৎসবের পর কঠিন জররোগে আক্রান্ত হন। মা
শায়ার শায়িত হইয়া হেমচন্দ্র কেবল ঠাকুরের কথাই বলিতেন। দেছে
নাথ এই সময়ে তাঁহাকে কিছু প্রার্থনীয় আছে কি না, জিজাসা কর্মি
ভিনি একবার ঠাকুরের ছবির দিকে আর একবার দেবেন্দ্রনাথের দি
চাহিলেন; ইহাতে ব্ঝাইলেন—ইহা ব্যতীত তাঁহার আর ক্রি
প্রার্থনীয় নাই। হেমচন্দ্র সংসারের সমস্ত মায়া-মমতা জ্বর্মা
পরিত্যাগ করিয়া ঐ সালের ১১ই জুন রাত্রি ৯॥টার সময় প্রভর্ম
পরিত্যাগ করেয়। অন্তিম সময় সমাগত জানিয়া বড়বার্কে
করিয়া বলেন,—"বড়বাবু, ঠাকুরকে লইয়া জনেক শ্রেলা
হইল, আর খেলার সময় নাই, Here full stop (এবার্কি

বিরাম)।" ঠিক সেই সময় হরি-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বীরশীলের বান্ধারের পল্লীস্থ লোকেরা আসিয়া রাস্তায় রাস্তায় সমস্ত রাত্তি কীর্ত্তন করে। হেমচন্দ্রের মৃত্যুতে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—"ইটালী রামকৃষ্ণ-মিশনের একটা স্কম্ভপাত হইল।"

হেমচন্দ্র তিনটা নাবালক পুত্র ও ছুইটা কন্সা রাখিয়া ধান। হেমচন্দ্রের ব্রী পূর্বেই গত হইয়াছিলেন। এক্ষণে এই জনাথ পরিবারের
সমস্ত বিষয়ের ভার দেবেক্রনাথকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। হেমচক্রের জ্যেষ্ঠা কন্সা শ্রীমতী পঙ্কজিনী এবং তিন পুত্র শ্রীয়ৃত পুরেক্রনাথ,
রমেক্রনাথ ও নলীক্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন।

পূর্ব্বেক্ত হরে ক্রকুমারের কনিষ্ঠ লাতা প্রীয়ৃত হেমচন্দ্র নাগ ১৯০৬ সালের মাগষ্ট মাসে তাঁহার লাতার অন্ধরোধে কলিকাতার দেবেন্দ্র-নাথকে দেখিতে আসিয়া তাঁহার আশ্রম্ম লাভ করেন। জগদীশকুমারের হুইটী লাতা কলিকাতার তাঁহার নিকট থাকিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। ঐ সালের দেপ্টেম্বর মাসে একদিন দেবেন্দ্রনাথের আদেশক্রমে জগদীশকুমার মধ্যম লাতা প্রাণেশকুমারকে দেবেন্দ্রনাথের নিকটে লইয়া যান। প্রথম-দর্শনাবধি প্রাণেশকুমার দেবেন্দ্রনাথের প্রতি চিরতরে আক্রম্ভ হন। জগদীশকুমারের কনিষ্ঠ লাতা শ্রীয়ত তারণকুমার পরে আসিয়া তাঁহার সঙ্গলাভ করেন। এই সময় সতীশচন্দ্রের বন্ধু শ্রীযুত বরেন্দ্রনাথ সায়্রাল মীরাট হইতে আসিয়া দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করেন।

# চতুবিংশ পরিচ্ছেদ

# ৺পুরীধামে গমন—নফরের আত্মত্যাগ।

#### দেবেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যভগ্ন।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে এই সময় দেবেক্রনাথের স্বাস্থ্যভন্ন ইন পড़िन। अधिमान्मा ও अञ्चल दिशा मिन। निश्रिक गरेल श কাঁপিত। তিনি মনিব মহেল্র বাবুকে বলিলেন, "মহাশয়, খার্যা এইবার কর্ম হইতে অবসর প্রদান করুন। জমিদারী সেরেজ লেখাপড়ার কার্য্য, কিন্তু লেখাপড়া এখন আমার দারা এক এরা অসম্ভব হইয়াছে ; লিখিতে যাইলে হাত কাঁপে। এ অবস্থায় <sup>আপনা</sup> নিকট বেতন লইলে এক প্রকার আপনাকে ফাঁকি দেওয় হইবে।"

মহেন্দ্র বাবু দেবেন্দ্রনাথকে বড় ভালবাসিতেন, তিনি ব<sup>নিকে</sup> "হাত কাঁপে, তার আর কি হ'বে ? আপনাকে লিখিতে হই<sup>বের</sup> আপনি শুধু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন, তাহা হইলেই <sup>হাৰ্চ</sup> षांशनि চनिया यारेत ।"

### পুরীধামে গমন করেন।

3

কর্ম হইতে অব্যাহতি পাইলেন না দেখিয়া, স্থানান্তরে গাঁ পরিবর্ত্তনের দারা শরীরের কোন উপকার হয় কি না, দেখিবার ভক্তগণের, বিশেষতঃ কুম্নচন্দ্রের অন্বরোধে, তাঁহার সি সালের ১২ই ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীধামে গম

### চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

393

শ্রীযুত সর্বেশর লাহিড়ী নামক জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণভক্তও তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। ইনি দেবেশ্রনাথকে গুরু-জ্ঞানে ভক্তি করিতেন।

# মহেন্দ্র মাষ্টার মহাশয়ের সহিত মিলন।

পুরীধামে পৃন্ধনীয় শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মান্তার মহাশরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সহসা গুরুজ্রাতাকে এইরপ স্থানে পাইয়া দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া দেবালয়সমূহ দর্শন করিতে লাগিলেন। সমৃদ্র দর্শন করিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। মহান্ জলরাশির একত্র সমাবেশ দেখিয়া তাঁহার মনে মহা আনন্দের উদয় হয়। তিনি বলিতেন, "বিশাল তরসসমাকুল সমৃদ্র যেন আপনার ভাবে আপনি ময় হইয়া আনন্দোজ্রাসে "ওঁ-ওঁ" ধ্বনি করিতেছে।" দেবেন্দ্রনাথ দেবালয় দর্শন করিবার পর সময় পাইলেই সমৃদ্রের তীরে ভ্রমণ করিতেন।

### টোটা গোপীনাথ দর্শন।

শ্রীপ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, "৺পুরীধামে বদি কেই বাও ত, টোটা গোপীনাথ দর্শন করিও।" তাঁহার কথামত দেবেন্দ্রনাথ ও মহেন্দ্রনাথ-উভয়ে সম্প্রতীর দিয়া শ্রীশ্রীগোপীনাথ দর্শনে চলিলেন। গোপীনাথ বিগ্রহ দেখিতে বড় স্থন্দর; কাহারও কাহারও মতে মহাপ্রভূ শ্রীশ্রীচৈতগুদেব এই বিগ্রহে লীন হইয়াছিলেন। মন্দিরদ্বার উদ্যাটিত ইইলে উভয়ে ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক ভক্তিভরে বিগ্রহকে প্রণাম করিলেন। মহেন্দ্রনাথ "গোরা আমার হেথা……" এই গান ধরিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কর যোড় করিয়া গান শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট ইইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত ইইতে

292

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

লাগিল। পরে এক দিন তিনি একাকী গোবর্দ্ধন মঠ দর্শন করিছে গিয়াছিলেন।

#### কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন।

৺পুরীধামে থাকিয়া দেবেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হইছে
লাগিল। কিন্তু কোন বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্ম দেবেদ্রাদ
তথায় মাত্র আঠার দিন থাকিয়া, ২৮শে ভিসেম্বর তারিখে অজ
অনিচ্ছার সহিত কলিকাতা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। তাঁয়
নিয়োদ্ধত পত্রাংশ হইতে ইহা স্কম্পট বুঝা যায়ঃ—

"আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দিন দিন এখানে ষেরপ উন্নতি হইছের বাধ হয় তিন মাস এখানে থাকিলে, পরমায় সংখ্যার দ বংসর বৃদ্ধি হইতে পারে। অম্বল একেবারে নাই, ক্ষ্ধা এত বৃদ্ধি বলা যার্ম না। ক্ষ্ধা যে কেমন, তাহার ভাব বছদিন স্থানিতামর প্রত্যহ অক্রেশে তিন চারি ক্রোশ বেড়াই, মহেন্দ্র মান্তার আসিয়াছেন। স্থাসন্ধী মিলিয়াছিল। কিন্তু আমার প্রাক্তন বন্ধা তাচ্চাতালায়ে (স্ববিধা) খোয়াইতে হইয়াছে। ইটালীতে পর্কা তাচ্চাতালায়ে (স্ববিধা) খোয়াইতে হইয়াছে। ইটালীতে পর্কা বিওয়ানা হইলাম। চক্ষের জলের সহিত আমাকে এ পুণাভূমি মাইতে হইল। অভ আঠার দিবস আমি এখানে যে কি আমি বাইতে হইল। অভ আঠার দিবস আমি এখানে যে কি আমি বিষয়ের পেষণে নিম্পেষিত হইতে হইবে। যে সমন্ত কারণে মাইতি বাধ্য হইতে হইল, তাহা কলিকাতায় গিয়া লিখিব।

"\* \* \* ঠাকুর পরের কার্য্যে আমার জীবন রাধ্যিছি
গোলামের স্থথের আশা বিভ্নন। \* \* \* অদৃষ্টলিপি কিছু তি
তয় না! আমার জীবনপ্রবাহ একটা অভুত ব্যাপার \* \* \*

পুরীধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেবেন্দ্রনাথ ইটালীতে পুর্ববং
অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় ভবানীপুর হইতে প্রীষ্ত
পশুপতি দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, হরিগোপাল ঘোষ, স্থানীলচন্দ্র
ম্থোপাধ্যায় প্রভৃতি আগমন করেন ও দেবেন্দ্রনাথের রূপা প্রাপ্ত হন।
ভক্তসমাগম ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নিত্যই অধিক রাজি পর্যান্ত
তাঁহাদিগকে লইয়া ভগবংপ্রসঙ্গে আলোচনা চলিত। সকলেই
আত্মহার। হইয়া দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিতেন ও তাঁহার সাদর সম্ভাবণ
এবং ভালবাসা আস্বাদন করিয়া মনের যাবতীয় অশান্তি ও শোকসন্তাপ
ভূলিয়া যাইতেন।

# গিরিশবাব্র বাটীতে দেবেন্দ্রনাথ।

हैर ১৯०१ मालের फেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে একদিন দেবেন্দ্রনাথ

শতীশচন্দ্র, জগদীশকুমার, কৃষ্ণকুমার, ও প্রাণেশকুমারকে দক্তে করিয়া

বেলা ছই ঘটিকার সময় গিরিশবাব্র বাটীতে উপস্থিত হন। দেবেন্দ্রনাথকে পাইয়া গিরিশবাব্র আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সমস্ত

কাজ বন্ধ করিয়া কেবল দেবেন্দ্রনাথের সহিত ঠাকুরের বিষয়ে

আলাপ করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গীর মধ্যে একজন

রান্ধভাবাপর ছিলেন। তিনি, গুরু অত্যাবশুকীয় নহে, গুরু ব্যতীতও

পর লাভ হইতে পারে এবং গুরু ও ঈশর অভেদ কথনই হইতে

পারে না—ইত্যাদি ভাবের কথা সর্বাদা বলিতেন। তাঁহাকে ব্রাইবার

জন্মই দেবেন্দ্রনাথ গুরুবাদ সম্বন্ধে প্রথমে গিরিশবাব্র নিকট কথা

উখাপন করেন।

किय्रश्यन वामाञ्चारमञ्ज পत्र भितिगवात् शश्चीत्रज्ञात्व हम्म विश्वाति किया विष्वाति किया विश्वाति किया विष्वाति कि

আমি গুরু না মেনে থাক্তে পারব না,—গুরুকে ঈশ্বর না ব'লে গান্ত পারব না। আমি যে কত অকার্য্য করেছি, সকলেই আমাকে हत्त ঘুণা করেছে—যে আমাকে অপবিত্র অবস্থায় কোলে তুলে নিজে পবিত क'रत मिरप्रह, ठाँक ভগবান বলব না ? তার চাইতে म ভগবান আমি ত দেখি নাই !"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "দেবেন বাং ঠাকুরকে বকল্মা দিয়ে মনে করেছিলাম, বড় বুদ্ধির কাজ করেছি। আমার আর কিছু করতে হবে না। এখন দেখছি, বাঁকে বর্কন দিলাম, উঠ্তে, বস্তে, থেতে, শুতে তাঁরই স্মরণ চলছে—গান্টা নাম না ক'রে মুখে তুলতে পারছি না। তাঁর ছবিটা ঘরে টাঙ্গাবার দ নাই, পাছে পায়ের ধুলো উড়ে যেয়ে তাতে পড়ে!"

এই ভাবে ঠাকুরের সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে মহা আনন্দে ক্ধা<sup>বার্চ</sup> চলিতে লাগিল। রাত্রি নয়টার পর দেবেন্দ্রনাথ বাড়ী ধাইবার <sup>হর</sup> উঠিলেন। তাঁহার চলিয়া আসিবার কিছুক্ষণ পরে ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ র। ইহাতে গিরিশবাবু বিশেষ চিন্তিত হইয়া শ্রীযুত অবিনাশ বার্ণ বার বার জিজ্ঞাস৷ করেন,—"দেবেন বাবু ভিজিলেন নাত! গা কোন.কষ্ট হ'ল না ত ? তাঁর সংবাদ নাও ত ?' অবিনাশ বার্ শ্ লিখিলেন। পত্রোভরে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "আমাদের বা পৌছিবার পর ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হয়, পথে কোন কটই হয় না অবিনাশ, ভালবাসা কাকে বলে, এই থেকে বুবে নে<sup>৪</sup>

## নকর কুণ্ডের আক্মোৎসর্গ।

পূর্বে আমরা ভবানীপুরবাসী নফ্রচক্র কুণ্ডুর নাম উল্লেখ ক্রিগ্রি নফরচন্দ্র প্রায় প্রত্যহ অফিস হইতে।ফরিবার সমূর ইটারীর্গি

আদিতেন এবং রাত্তি প্রায় ১১টা পর্যান্ত দেবেন্দ্রনাথের নিকট থাকিতেন। নফরচন্দ্র কর্মবীর ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে নিঃস্বার্থ কর্মরহস্ম ব্রাইতেন। একদিন ভক্তি, কর্ম ও পূজা সম্বদ্ধে কথা উঠিলে দেবেন্দ্রনাথ নফরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি তুমি কোন পুকুরে একটা ছেলে ডুবে যাচ্ছে দেখ, তাহা হ'লে কি কর ?"

ইহার উত্তরে নফরচন্দ্র বলেন, "আমি তৎক্ষণাৎ জ্বলে বাঁপাইয়া পড়িয়া ঐ ছেলেকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করি।"

তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ বলেন,—"ইহাই তোমার কর্ম ও পূজা, —জীবের সেবাই শিব পূজা।" ইহার পর নম্বরচন্দ্র শিব-জ্ঞানে জীবসেবার অভ্যাসে মনোধোগী হন। নম্বরচন্দ্রের অবস্থা ভাল ছিল না; সামান্ত বেতনে বাথ্গেটের বাড়ী চাকরী করিয়া জীবনধাত্রা নির্বহি করিতেন; কিন্তু পরোপকার অষ্ট্রানে সর্বনাই তাহাকে অগ্রণী দেখা যাইত।

३७३८ मालि २२० स्थित स्था रे. १३००० मालि १२३ स्य जिति स्विमार्य विद्यान स्थान स्थान

396

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

উন্তত হইলেন। তথায় দণ্ডায়মান একটা ধনী যুবক বলিয়া উচিন্দে,
"মশাই, কি করেন, যাবেন না—যাবেন না, গেলেই মারা যাবেন।"

নফরচন্দ্র অতি ব্যস্তভাবে প্রভাবে বলিলেন, "আপনার বড়লোক, আপনাদের প্রাণের মূল্য বেশী, আমি গরীব লাই, আমর জীবনের মূল্য নাই—যদি ঘূটা লোককে বাঁচাতে পারি, অর জীবন সার্থক হ'বে।" মুহর্ভমধ্যে "জয় গুরু" শব্দোচ্চারণপূর্বক গর্মের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। গর্ত্তের দূষিত বাষ্প আদ্রাণ করিয়া ক্রী বালকদ্রের স্থায় তিনিও অচেতন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ সেই সময় ভবানীপুর গাড়ী করিয়া দিদ্বেশরের বাই বাইতেছিলেন। সন্ধ্যার পূর্বের পশুপতি প্রভৃতির নিকট নমরে সংবাদ পাইয়া তিনি কেমন এক রকম হইয়া গেলেন—অর্দ্ধ বাই দের কখনও ছংখ, কখনও আনন্দের ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। স্বার্দ্ধ সময় ঠাকুরের স্তোত্রপাঠ ও গান আরম্ভ হইলে দেবেন্দ্রনাথ অনেক্ষ্প প্রয়ন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া উন্মন্তের ন্যায় নৃত্য করিয়াছিলেন।

#### সংবাদপত্তে আন্দোলন।

এই পরোপকারনিষ্ঠ নিংসার্থ আত্মবিসর্জ্ঞন ব্যাপার লইয়া ইরার্থ এবং দেশীয় পরিচালিত সংবাদপত্ত-সমূহের স্তম্ভে প্রশংসার রোধ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রথমে অক্সফোর্ড মিশনের প্রেক্তির রোজন সাহেব এই বিষয়ে লেখেন; পরে চারিদির্থ কর্মিন নফরচন্দ্রের শোকসন্তথ্য পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ পাত্রকায় বিশে বাহির হয় এবং বহু অর্থ সংগৃহীত হইতে থাকে। ক্রিমার্থ সহদর রাজপুরুষগণ এই কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন এবং রাজা মার্যার্থ হইতে দীনত্বংখী শ্রমজীবী পর্যান্ত ইহাতে যোগদান করিয়াছিল

# চতুবিংশ পরিচ্ছেদ

399

# নক্রচন্দ্রের স্মৃতিস্তম্ভ সংস্থাপন।

প্রায় সাত হাজার টাকা সংগৃহীত হইলে, উক্ত অর্থ কি ভাবে ব্যয়িত হইবে তজ্জ্ম একটা কাৰ্য্যনিৰ্বাহক কমিটা গঠিত হয়। এই কমিটীতে কলিকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যান সার চার্লস্-ग्रालन्, रेश्लिम्भारनत मुल्लाहक, रेखियान् मितारतत मुल्लाहक স্বর্গীর রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাত্র, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট প্জাপাদ শ্রীমংস্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও ইটালী অর্চনালয়ের প্রেসিডেন্ট খ্রীষ্ত দেবেজনাথ মজুমদার-এই কয়েকজন উদারচেতা ব্যক্তি কমিটীর সদস্য নির্বাচিত হন। কমিটীর কয়েকটা অধিবেশনে দেবেন্দ্রনাথের সরল ও নির্ভীক যুক্তিপূর্ণ উক্তি শুনিয়া সভ্যগণ मकरनरे हमश्कृष्ठ रहेशां हिल्लन এवः मःगृरी ज वर्ष रहेराज एमरवन्तारभन्न প্রভাবমত, নক্রচন্দ্রের অভুত কীর্ত্তি চিরম্মরণীয় রাখিবার জন্ম একটা স্বৃতিস্তম্ভ (ভবানীপুর, সাউথ চক্রবেড়িয়া রোডের) ঐ গর্ভের নিকটবর্ত্তী স্থানে করপোরেশন-প্রাদত্ত জমির উপর সংস্থাপিত ষ্ম। নকরচন্দ্রের বৃদ্ধ পিতা, বিধবা স্ত্রী, শিশুকন্তা ও ধাত্রীমাতা षाषीयन वृद्धि পाইदयन श्वित इम्र। এই षर्छनात পत्र गितिश्वात् (बद्यमाथरक विनिष्ठाष्ट्रितन, "तिरवन् वाव्! स्रामीकि वाँ विष्ठा शाकित 

দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছাহ্মসারে উক্ত ১২ই মে তারিখে, নফরচন্দ্রের विख्ए विक्रं विक्रं विक्रमाना विक्रं विक्रमाना विक्रमान व দ্বিজনারায়ণের সেবাকার্য্য প্রতি বৎসর সম্পন্ন হইরা আসিতেছে। প্রেক্সিক হরেক্রকুমারের মধ্যমভাতা শ্রীযুত মহেক্রকুমার নাগ এই সময় দেবেজনাথের নিকট আসিয়া তাঁহার আশ্রয় লাভ করেন।

ব্য

ζ

# পঞ্বিংশ পরিচ্ছেদ

মীরাট গমন।

( 2204-04)

প্রেক্তি সতীশচন্দ্র পাল হেমচন্দ্রের দেহত্যাগের প্র্ব ইন্ট্ মীরাটে তদীয় শশুর স্থাসিদ্ধ ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ ম্যাশ্র নিকট অবস্থান করিয়া চিকিৎসা বিভা শিক্ষা করিছেছিল দেবেন্দ্রনাথের শরীর অস্থস্থ জানিয়া সতীশচক্র তাঁহাকে ক পরিবর্ত্তনের জন্ম মীরাট যাইতে অন্মরোধ করেন। ক্রিন শরীর ক্রমশংই অস্তম্ভ হইতেছে দেখিয়া, ভক্তগণের বিশেষ আয় ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেবেক্রনাথ মীরাট গ্<sup>রুর ক্র</sup> সঙ্গে ছিলেন হরিগোপাল ও কুমুদচন্দ্র। প্রথমে এইট ব ভাড়া করা হয়। তথায় থাকিবার স্থবিধা না হওয়ায় বরেন্দ্রনাধ্ব আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মীরাটে তখন অধিক বাদ বাস ছিল না, এজন্ম নৃতন একজন বান্ধালী আসিলে স্ক্রেই টীব সংবাদ জানিতে পারিতেন। সকলে শুনিলেন, একজন সাধু আহি তিনি সতীশ ও বরেন্দ্রের গুরু। কিন্তু ক্রীড়া ও আমো গ করিয়া সাধু দর্শন করিতে কাহারও আগ্রহ হইল না।

9

ইটালীতে প্রথম প্রথম যেরপ ঘটিয়াছিল, মীরাটেও তার্য भूनत्रिक्तम रहेर्छ नातिन। त्रित्मनाथ सम् अर्थ अर्थ का স্থলে আসিয়া মীরাট কলেজের অধ্যাপক প্রীর্ত চার্কটর্ম বুল

### Shed Shel Ma Anarda Alemana थ्रकविः न नित्रक्त BANARAS

মহাশয়ের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। দেবেজনাথের মধুর 765 সম্ভাষণে আকৃষ্ট হইয়া অধ্যাপক মহাশয় পরদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান ও সকলকে তাঁহার নিকট যাইতে বলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"সাধুটী গিরিশ-গ্রন্থাবলী স্থন্দর পাঠ করেন।" শ্রীযুত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জুনৈক যুবক গিরিশবাব্র লেখার ষতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথের গিরিশ-গ্রন্থাবলী-পাঠ শ্রবণে মৃদ্ধ হইলেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন। একদিবস দেবেন্দ্রনাথ কথাপ্রসঙ্গে চারু বাবুকে বলিলেন, "দেখুন ठाक वात् । यथन वचा जात्म, जथन त्मत्म जनकृष्ठे थात्क ना । चत्त्रत्न দারে এক বাঁশ জল হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে ধর্মজগতের এখন এইক্লপ অবস্থা হইরাছে।" কথাগুলি তথায় উপস্থিত কালীচরণের মর্থস্পর্শ. করিল। তিনি সকলকে এই কথা জানাইতে লাগিলেন। একদিবদ ক্রীড়ার স্থবিধা না হওয়ায় মিরাট কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র বরাট প্রমুখ কয়েক জন তাঁহাকে কয়েকটা প্রশ্ন করিবার মাননে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। দেবেজনাথ পূর্ব হইতেই ক্তিপ্র ব্যক্তির সহিত কথোপকখনে নিরত ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে গাহা বলিলেন, তাহাতে প্রশ্নকারিগণের মনের প্রশ্নসকলের স্থিরমীমাংসা ইইয়া গেল। কাহাকেও আর ক্লেশ স্বীকার করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা क्त्रिए रहेन ना।

रेखे

144

(FI

का

वर

15

F. 6

Ti.

ইহার পর হইতে ইহারা সকলে মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট আসিতে শারম্ভ করিলেন; প্রথমে উক্ত প্রতাপচন্দ্র, পরে শ্রীয়ৃত গণেশচন্দ্র দে, জ্বোক্যনাথ সেন গুপ্ত, শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালাচাদ বন্দ্যোপাধ্যায়,

— স্ট্রাপাধ্যায়, होनीक्यांत्र (म, यट्कनाथ वंत्म्यांशायाः, पार्टींशायाः, व्यक्तिक हान्तिः) <sup>হানীনাথ</sup> কুণ্ডার প্রভৃতি আসিয়া মিলিত হুইলেন।

প্রসন্নকুমারের সহিত দেবেন্দ্রনাথের আলাপ।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ শুনিলেন বে, ভাক্তার জৈনোক্র খোব মহাশরের ভাতা শ্রীযুত প্রসরকুমার ঈশ্রের কথা শ্রন র্র্ন काँदिन । তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা হওয়ায়, তিনি স্বয়ং একদিন ক্র প্রসন্নকুমারের সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গে আলাপ আরম্ভ ব্রিজ প্রসন্নকুমারের তখন বৃদ্ধাবস্থা। যৌবনে জীবন স্থপথে পরিচারি করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি বড় অমুতাপ করিতেন; য় সন্মাসী দেখিলে তাঁহাদের সেবা করিতেন। তাঁহার আশ দি এইরপ করিলে যদি কোন মহাত্মা দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে জ করেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে শান্তিদানে সমর্থ হন है দেবেজনাথের স্বমধুর কথা এবং আশ্বাসবাণী শুনিরা প্রসরক্ষারের গ সাময়িক শান্তি আসিল, কিন্তু তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল ন। কেবলই বলিতেন, "আমি মহাপাপী, আমার উদ্ধার নাই।"

ক্রমাগত মাদাবধিকাল দেবেন্দ্রনাথ প্রসন্নকুমারকে কত খার্গ শুনাইলেন, খ্রীশ্রীঠাকুরের অভয়বাণী সকল শুনাইয়া কতরণে করিতে লাগিলেন ; কিন্তু যতক্ষণ দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট ধার্মি ততক্ষণই প্রসন্নকুমারের প্রাণে শান্তি থাকিত, তিনি আসিলেই আবার পূর্ব্বাবস্থাঁ! আবার তিনি নিজেকে ম মনে করিয়া হতাশ-সাগরে ডুবিয়া থাকিতেন। অবশে<sup>রে এ</sup> প্রসরকুমার জনৈক ভক্তকে বলিলেন, "বদি পরমহংসদেব মুধ্ তবে কি হইত, বলিতে পারি না। আমায় উদ্ধার করা র কর্ম—জেলে ডিঞীর কর্ম নহে।"

দেবেন্দ্রনাথ একদিন অপরাত্নে প্রাসন্মকুসারের সহিত সাধা এবং অনেক কথাবার্তার পর ঠাকুরের কথা বলিতে বর্নি

(isi)

ভাবস্থ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার সমস্ত পাপ আমাকে দাও।"

कान र

र्दारः

राहे

बुद

DIF

G.

è

7

日

#### "আমি আর দে প্রসর নই।"

প্রসরক্ষার তাঁহার অমান্থবিক ভালবাসা দেখিয়া মৃশ্ব হইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা, আমার অদৃষ্টে বাহা আছে, তাহা হউক, তোমার আমি আমার পাপ দিতে পারিব না। সকলে আদর ক'রে তোমার কত ভাল ভাল জিনিব দেয়; আমি কোন্ প্রাণে তোমার আমার পাপ দান করিব ?"

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কিছুতেই ছাড়িলেন না, একটু উত্তেজিত হইয়া বিলিনেন, "তুমি দাও আর না দাও, আমি স্বেচ্ছায় তোমার সমস্ত পাপ গ্রহণ করিলাম।" এই বলিয়া তিনি আরও গভীর ভাবত্ব হইয়া পড়িলেন এবং সেই অবস্থায় প্রসন্মারের বক্ষে পাদম্পর্শ করিলেন। সেই দিন হইতে প্রসন্মার নিজেকে নিম্পাপ মনে করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহার মুখে আনন্দের লক্ষণ পরিস্ফুট হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "ভাই, তোমরা আক্র্যা হ'বে, কিন্তু আরি আর সে প্রসন্ম নই।"

এই ঘটনার প্রায় যোল বৎসর পূর্বের স্বামী বিবেকানন্দ হিমালয়বমণে যাইয়া প্রীড়িত হইলে, তাঁহার গুরুত্রাতৃগণ তাঁহাকে চিকিৎসার্থ
মীরাটে আনরন করিয়াছিলেন। এখানে অবস্থানকালে ডাজার
জিলোকানাথ ঘোষ ও তাঁহার কনিষ্ঠ জাতা প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশরের
সাহিত তাঁহারা পরিচিত হন। সন্ন্যাসিগণের তেজ্ঞপুঞ্জ শরীর এবং
মাধ্ ব্যবহার দেখিয়া প্রসন্নকুমার বড় প্রীত হন। কিন্তু স্থবিধা সম্বেও
বিলয় তাঁহাদিগের সমক্ষেন করিয়া নিজ জীবন ধন্ত করিতে পারেন নাই

স্বামীজি প্রসন্ধর্মারকে সান্তনা দিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি মৃত্যুতি করিবেন, তিনি আপনার অভাব পূর্ণ করিবেন।" সেই দল্প রাজিতে প্রসন্ধর্মার স্বপ্প দেখিলেন,—ঠাকুর সর্কাঙ্গে মন্তনা মান্তিতে নাচিতে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমান ফেন লাটিতে নাচিতে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমান ফেন লাটিতে নাচিতে তাঁহার নিকট আসিয়া প্রসন্ধ্যার তাঁহাকে করে।" তদীয় দেহ মন্তনাযুক্ত দেখিয়া প্রসন্ধ্যার তাঁহাকে ফেরিতে পারিলেন না, ঠাকুরও অন্তহিত হইলেন। ইয় ক্রিস্থামীজি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনার ঠাকুরের ফরে আহি এখনও বিলম্ব আছে।"

এই সময় প্রতাপচন্দ্রের স্ত্রী, ত্রৈলোক্যনাথের স্ত্রী, শীতনের মার্চারী, সতীশচন্দ্রের স্ত্রী ও তুই স্থালিকা—একটা কালীনারের স্থাকরিটা এটর্ণি প্যারীচরণ হালদারের স্ত্রী—কিরণ মা প্রভৃতি জিম্বীভক্ত দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসিতে লাগিলেন। ইহার মার্কি দেবেন্দ্রনাথের রুপায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত হইয়াছেন।

প্রথম প্রথম ভক্তগণ বিনায়াসে সম্বর ভগবান্-লারে ব্যস্ত হইলে, দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন, "ব্যস্ত হইও না, কালে দর্বাই জ্ঞানলাভ সময়সাপেক্ষ, অপেক্ষা কর—বিশ্বাস কর, সমরে দর্বাই পারিবে। নগদা মুটে হইও না। অল্পে অল্পে যেমন বাসনাম্বর তোমরাও ধীরে ধীরে গস্তব্য স্থানে উপস্থিত হইবে। ব্যাস-বশিষ্ট হইবার আশা করিও না।"

মীরাট ক্যান্টনমেন্ট হাঁসপাতালের জনৈক ইংরাজ ডার্চার ক্রান্টিনমেন্ট হাঁসপাতালের জনৈক ইংরাজ ডার্চার ক্রান্টিন্দির এই সময় দেবেন্দ্রনাথকে দেখিতে আসিয়া, তাঁহার ক্রান্টিলার উপদেশাবলী শ্রবণে মুগ্ধ হন। দেবেন্দ্রনাথ ভাল ইরার্টির পারিতেন না, কিন্ত ইংরেজটী তাঁহার সেই ভাষা ইইর্টের করিয়া প্রীতিলাভ করিতেন। ক্যাপ্তেনসাহেব তাঁহারি

953

मु हा

याहि

কে: কে:

36

af-

ei?

g i

V

形

1

W.

\*

SE.

6

1

শ্রদ্ধাভক্তি, এমন কি, গুরুর ন্থায় মান্ত করিতেন। ইনি একদিন দেবেন্দ্রনাথকে কিছু অর্থ-সাহায্য করিতে চাহিলে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়া-ছিলেন, "আমার কোন অভাব নাই, তোমার আধ্যাত্মিক জীবন উন্নত হইলে আমি বিশেষ স্থুখী হইব।"

#### क्षिटकम गमन।

परितर परितर

স্থার মীরাটে দেবেন্দ্রনাথ প্রায় পাঁচ মাসকাল অতিবাহিত করেন।
তথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম প্রচার করিয়া তিনি ১৯০৮ সালের জাম্বারী
মাসে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্থানপরিবর্ত্তনজনিত তাঁহার
সাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল।

"ভগবান লাভ হইলে সব বদলাইয়া যায়।" এই সময় হইতে তাঁহার মূর্ত্তি কমনীয় হইতে কমনীয়তর হইয়াছিল। এবং বর্গ আরো উজ্জল হওয়াতে তাঁহাকে একজন জ্যোতিশ্বয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

পুরুষ বলিয়া বোধ হইত। তিনি বলিতেন, "ভগবানলাভ হইরে ম বদলাইয়া যায়, এমন কি চেহারা, চাউনি, চলন সব বদলাইয়া যায়। তিনি মীরাট হইতে যাত্রা করিবার সময় যে স্থানে বসিয়া জাম-প্রসঙ্গে আলাপ করিতেন, সেই স্থানটীতে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রায় করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি জমিদার মহেন্দ্র বার্র এটার কর্মে আর যোগদান করেন নাই। এখন হইতে ভক্তগণই জার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বিন্তি "যতদিন আমি চাকরী করিতাম, তত দিন কোনমতে করিলেশ দিন কাটিত। যখন চাকরী ছাড়িয়া সম্পূর্ণ তাঁহার উল্লেখ করিলাম, ঠাকুরও তখন থেকে আমার সমন্ত তাঁহাণ করিলেন।" আপন জীবনের এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ বিন্তিন সমাগত ভক্তবৃন্ধকে সকল বিষয়ে ভগবানের উপর নির্ভর করিলি শিক্ষা দিতেন।

न स

अंद-खगर

(dis वाँहा ाए. द 3 5 र्वाः र्ग



भीतार्छ—एनरवन्द्रनाथ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

## যড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

## দ্বিতীয়বার মীরাট-গমন।

( >>0としつる)

অনেক দিনের পর দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া, ভক্তগণ একে একে ছুটিয়া আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। আবার অর্চনালয়ে আনন্দের হাট বিসয়া গেল। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ছই প্রহর পর্যান্ত ভক্তসমাগম, ভগবৎকথা, আলোচনা, সঙ্গীত ইত্যাদি নানা ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথের তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া গিরিশ বাব্র কনিষ্ঠ লাতা অতুলবাব্, যিনি দেবেন্দ্রনাথকে ইটালীতে কর্ম করিতে প্রেরণ করেন, একদিন বলিয়াছিলেন, "দেবেন বাব্ ইটালীতে পা পৃজিতে য়াইয়া, ঠাক্রের গুণে পা পৃজাইলেন।"

দেবেক্দ্রনাথের স্বাস্থ্য অল্পদিন পরেই আবার অবনতির দিকে যাইতে লাগিল। মীরাটের ভক্তগণের বিশেষ আগ্রহে ১৯০৮ সালের মে মাসে উৎসবের পর পুনরায় তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্ম মীরাট গমন করেন। তাঁহার সঙ্গী ছিলেন তাঁহার ভাতৃজায়া ও রুষ্ণকুমার। প্রথমে ক্যান্টনমেন্টে মছলীবাজারস্থ শীতলচন্দ্রের বাড়ীর পার্বে তাঁহার ধাকিবার জন্ম একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখা হয়। দেবেক্দ্রনাথ তথায় গিয়া উঠেন। পরে ভবানীপুরের হেম রায় যাইয়া উপস্থিত হন। কিছুকাল তথায় থাকিবার পর দেবেক্দ্রনাথের ভাতৃজায়া কোন বিশেষ কারণে হেম রায়বেক সঙ্গে করিয়া ইটালী চলিয়া আসেন।

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

ইহার পরেই দেবেন্দ্রনাথ ঐ বাড়ী ত্যাগ করিয়া বরেন্দ্রনাথের বাদ্যা আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রসন্নকুমার দেবেন্দ্রনাথের আর্থিক অবস্থা জাত ইয় তাঁহার সেবার জন্ম এক সহস্র মুদ্রা দিতে চাহিলে, তিনি তাঁহারে নিরস্ত করিয়া বলেন, "আমার ঠাকুর রয়েছেন, আমার অর্থের জ কোন চিস্তা নাই।"

#### निनीकारखत्र जाशमन ।

এই সালের অক্টোবর মাসে শ্রীযুত নলিনীকান্ত সেনগুপ্ত দর্শন দেবেন্দ্রনাথের নিকট মীরাটে আগমন করেন। তিনি তথন বীর্ফ্ জেলার হেত্যপুর রাজ-কলেজে গণিতের অধ্যাপকের কাজ করিজে ইতঃপূর্ব্বে তিনি মীরাট-প্রবাসী তাঁহার আত্মীয় প্রতাপচদ্রের নিই হইতে পত্রে দেবেন্দ্রনাথের আগমনের কথা অবগত হন। নলিনীকা এই সময়ে সংসারে তাঁহার একমাত্র আদরের কন্সাটীকে হার্মই শোকে মৃহ্মান ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের নিকট ঠাকুরের মার্শাক করিয়া তিনি শান্তিলাভ করেন এবং সন্ত্রীক দেবেন্দ্রনাথের করিয়া তিনি শান্তিলাভ করেন এবং সন্ত্রীক দেবেন্দ্রনাথ করিয়া তিনি শান্তিলাভ করেন এবং সন্ত্রীক দেবেন্দ্রনাথ করিয়া তিনি শান্তিলাভ করেন এবং সন্ত্রীক দেবেন্দ্রনাথ করিয়া তিনি শান্তিলাভ করেন এবং নিকট তাঁকুরের মান্ত্রণ করিয়া তিনি শান্তিলাভ করেন এবং নিকট তাঁকুরের মান্ত্রণ করিয়া তিনি শান্তিলাভ করেন এবং নিকটি তাঁকুরের মান্ত্রপা প্রাপ্তি হন। অল্পদিন পরে তিনি পুনরায় কর্য্যিন্থলে চলিয়া মান্ত্রনাথ নলিনীকান্তকে বড় ভালবাসিতেন।

এবারেও দেবেন্দ্রনার্থ পূর্বের ন্থায় ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে বিশ্বি
থাকিতেন এবং বাহাতে ভক্তগণের মন সকল অনর্থের মূল ভাগবাদ
হইতে নিরস্ত হইয়া মঙ্গলময়ের পথে চালিত হয়, তির্বিয়ে মর্কা
বন্ধবান্ হইতেন। তাঁহাদের সংসার যাত্রা স্কুশুঞ্জলরূপে পরিসা
বিষয়েও সর্বাদা উপদেশ দিতেন। দেবেন্দ্রনাথের ভালবাসার
সকলেরই প্রাণ সরস হইয়া উঠিল এবং পরস্পরের ভিতর
প্রেম-প্রীতি ও আত্মীয়তার জ্লমাট বাঁধিয়া গেল।

ন্ত্রী-ভক্তগণ ইচ্ছা করিলেই তাঁহার নিকট আসিতে পারিতেন না দেখিয়া, তিনি স্বয়ং মধ্যে মধ্যে যাইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিতেন। তাঁহার মধুমর আশার বাণী শ্রবণ করিয়া সকলে সংসারক্লেশ ভূলিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন।

#### দেবেক্রনাথের ডবল নিউমোনিয়া রোগ।

পূর্ব্বোক্ত শীতলচন্দ্রের মাতা দেবেন্দ্রনাথকে অতিশয় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। তিনি সরলতার প্রতিমূর্দ্তি ছিলেন। উক্ত সালের ডিসেম্বর মাসে শীতলের মাতা অস্কুস্থা হইয়া পড়েন। মাতার অস্কুথের জন্ম দেবেন্দ্রনাথ শীতলচন্দ্রকে অফিসে ছুটা লইতে নিমেধ করিয়া, প্রতাহ তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন এবং পাঁচ ছয় ঘণ্টা করিয়া র্ব্ধার নিকট উপস্থিত থাকিয়া শীতলের অন্প্রস্থিতিসময়ে নিজে তাঁহার সমস্ত তত্বাবধান করিতেন। এইয়পে মীরাটের দার্মণ শীতে প্রতাহ বাহিরে যাতায়াত করিয়া ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহারও জয় হয়। জয় ক্রেম বাড়িতে লাগিল এবং তিনিও শ্র্যাগত হইয়া পড়িলেন।

শতীশচন্দ্রের অন্থরোধে ভাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ একদিন তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, নিউমোনিয়ার স্ত্রপাত হইয়াছে। বরেন্দ্রের বাটীতে তাঁহার সেবা-শুশ্রুষা ও তত্ত্বাবধানের অন্থরিধা হইবে মনে করিয়া প্রসন্নকুমার দেবেন্দ্রনাথকে আপন বাটীতে লইয়া আসিলেন। ক্রমে ব্যাধি ভবল নিউমোনিয়ায় পরিণত হইল; ভক্তগণ সকলেই অতিশয় চিস্তিত হইয়া পড়িলেন।

কলিকাতা হইতে কৃষ্ণকুমার অস্ত্রথের সংবাদ শুনিয়া হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সতীশচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রী, কৃষ্ণকুমার, শ্রীযুত হরিচরণ ঘোষ 766

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

(প্রসন্ন বাব্র কম্পাউণ্ডার) এবং বরেন্দ্রের কনিষ্ঠ লাতা শ্রীর্ড জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রভৃতি দিনরাত্রি পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিলেন। প্রসন্মর অকাতরে অর্থব্যয় ও নিয়ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিচম্প্র ভাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ প্রাণপণে তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথের অবস্থা ক্রমশঃই অত্যন্ত থারাপ হইতে লাগিল। কৃষ্ণকুমার প্রভৃতিকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "ওরে, আমি এখন মরবো না, আমার কাজ এখনও বাকী আছে।"

#### "এবার রোগ রোগী ছুই কাবার হবে।"

শীতলচন্দ্রের মাতা কিছুদিন পরে দেহত্যাগ করেন, ঐ দিন দেবেন্দ্রনাথের ব্যাধি চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়; সমন্ত শরীর শীতল, হাতের নাড়ীর স্পন্দন পাওয়া গেল না। শ্বাস ক্রত বহিতে থাকে ও অনবরত তিনি প্রলাপ বকিতে থাকেন। ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত জানিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে রোগীর নিকট হইডে চলিয়া গেলেন। খানিক পরে সেখানকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার জহক্ষদিন এই মূম্র্য রোগী দেখাইবার জন্ম তিনি লইয়া আসেন। হাতের নাড়ী না পাওয়ায় জহক্ষদিন গলার নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে বলিলেন, "এবার রোগ রোগ ছই কাবার হবে"।

ইহাতে জহরুদিন আশ্চর্যাদ্বিত হইয়া বলেন, "এ কি বাগিরি এমত অবস্থায়ও রহস্থ—এ রকম রোগী ত আমি কখনও দেখি নাই !

তখন দেবেন্দ্রনাথের অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝা যাইত যে, তাঁহার সুল দেহ হইতে তিনি সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার দেহটাই কেবল রোগ ভোগ করিতেছে, আর তিনি বেন সা
আনন্দময় ও পূর্ণ-চৈতন্মরূপে বিরাজ করিতেছেন।

এ দিকে সতীশচন্দ্র, তাঁহার স্ত্রী, রুষ্ণকুমার ও হরিচরণ তাঁহাকে অনবরত সেক্-তাপ দারা প্রাণপণে সেবা করিতে লাগিলেন। যথন সকলেই নিরাশ হইলেন, তখন হঠাৎ দেবেন্দ্রনাথ সতীশচন্দ্রকে বলিলেন, "সতীশ, আমাকে এক পান মকরঞ্জে দাও, উহা পেটরার ভিতর আছে। আদার রস ও মধু দিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দাও।" সতীশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তৈলোক্য বাবুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তরে বলিলেন, "তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় দিতে পার।"

#### মকরধ্বজ সেবন ও আরোগ্য লাভ।

সতীশচন্দ্র অবিলম্বে মকরধ্বজ ঐ অন্থগানসূহ সেবন করাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেল; নাড়ী আসিল, শরীরের তাপ বৃদ্ধি পাইল এবং অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। তখন হইতে তিনি ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। তৈলোক্য ডাক্তার এই ব্যাপার দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "জীবনে এমন রোগী কখনও দেখি নাই, ইহার সবই অলোকিক—সবই ইহাতে সম্ভব!"

এই অন্থথের সময় মীরাটের ভক্তগণ দেবেন্দ্রনাথের অনেক আলোকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকেন। ঘটনাগুলি সভ্য হইলেও আমরা পাঠক-পাঠিকাগণের ধৈর্যচ্যুতির আশন্ধায় তাহা বিবৃত করিতে নিরস্ত থাকিলাম। আরোগ্যলাভের পর দেবেন্দ্রনাথ বিন্নাছিলেন, "মীরাটের ভক্তগণের এরপ সেবা না পাইলে আমি রক্ষা পাইতাম না।"

এই অহুখের পর দেবেন্দ্রনাথের প্রবণশক্তির অনেক হ্রাস ইইয়া যায়। তাহাতে তিনি জগন্মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া- 300

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

ছিলেন, "মা, আমি তোর কথা শুনবো, আমাকে যেন কালা করিয়া রাখিদ্ না। যদি কালা করিয়া রাখিদ্, তবে গলায় প্রাণবিদর্জন দিব।" যাহা হউক, কানে কিছুদিন ব্যাটারী ব্যবহারের পর তাঁহার প্রবণশক্তি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। এই সময় কলিকাল হইতে জানকীনাথ ও তদীয় সহধর্মিণী আসিয়া দেবেন্দ্রনাধের শরণাগত হন।

#### मीत्रांटे व्यक्तनांनरत्रत्र माथा।

আরোগ্যলাভের পর প্রায় তিন মাসকাল দেবেন্দ্রনাথ মীরাটে ছিলেন। তাঁহার আগমনের পর মীরাটে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-অর্চনানয়ে একটা শাখা স্থাপিত হয়। মীরাটের ভক্তগণ অন্তত্ত্ব চলিয়া গেলে উহা দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। তাঁহার আদেশমত মীরাট হইছে ভক্তগণ লোকের নিকট ভিক্ষা করিয়া মাসিক ১৫১ টাকা হিসাবে স্বামী অথগুননদকে পূর্ব্বোল্লেখিত মূর্শিদাবাদস্থিত অনাথ-আশ্রমের সাহায্যকল্পে অনেক বৎসর পর্যান্ত প্রেরণ করিয়াছেন।

#### কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন।

১৯০৯ সালের ১ই মার্চ্চ তারিখে প্রসন্মকুমার দেবেন্দ্রনাধনে একখানি রিজার্ভ গাড়ীতে করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। এপ্রিন্দারে প্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব; তখন তাঁহার উপস্থিত থাকার বিশেষ্ট্রপ্রাজন। উৎসবে দরিদ্র-নারায়ণগণের সেবা দর্শন তাঁহার বড় আন্তর্গে বস্তু ছিল। দেবেন্দ্রনাথের সহিত শীতবন্ত্র প্রভৃতি যে সমৃদ্য জিনিষ্ট্রপ্রাছিল তাহা তিনি অল্প দিন মধ্যেই বিতরণ করিয়া দিলেন।

কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর শ্রীযুত রাধাবিনোদ <sup>হোয়ার</sup> শচীন্দ্রনাথ দাস, মণিমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং সন্ত্রীক শ্রচন্দ্র <sup>হোর</sup>

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

প্রভৃতি আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাধাবিনোদের দহিত শ্রীষ্ত বাঞ্ছা ও নিধি বলিয়া উড়িয়া দেশবাসী হুটী ভক্তও আগমন করেন।

দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু পূর্ববিষয় আর ফিরিয়া পাইলেন না। ডবল নিউমোনিরায় ভূগিয়া ফুস্ফুস্ হর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল। তাহার উপর আবার সাইটিকা নামক বাতের ব্যথা মাবো মাবো তাঁহাকে বড় কট্ট দিত। এই ব্যথা প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে সামাগুভাবে দেখা দিয়াছিল।

#### नवम छे९मव।

যথা নিয়ম গুডফ্রাইডের ছুটীতে উৎসব আরম্ভ হইল। প্রতি বৎসর
উৎসবে দরিজ্র-নারায়ণের সেবাকার্য্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত দেবেজ্রনাথ
উপবাসী থাকিতেন। এই অস্তৃত্ব শরীর লইয়াও তিনি ঐ ব্রত্ত পালন পূর্বক মহোৎসাহের সহিত উৎসবকার্য্য সমাধা করেন। উৎসবে শ্রীপ্রীগোরীমাতা, শ্রীমং স্বামী শিবানন্দ, সারদানন্দ ও প্রেমানন্দ প্রভৃতি সন্মাসিগণ ও ভক্তপ্রবর শ্রীয়ৃত গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেজ্র-নাথ গুপ্ত, মহেজ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি যোগদান করিয়াছিলেন। দরিজ্ব-নারায়ণগণের সেবা হইয়া গেলে তিনি প্রসাদ গ্রহণ করেন।

এই সময় শ্রীয়ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনকৃষ্ণ বস্থ, গোপালকৃষ্ণ ও হরেকৃষ্ণ সাহা, হরিপদ নাথ, মন্মথনাথ শীল প্রভৃতি আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয়লাভ করেন।

#### "अथान अल शालहे इस वाता"

তিনি সংসারী লোকের ত্বংখ সম্যুক্তরপে বুঝিতেন বলিয়া, যে সকল ভক্ত অতি কষ্টেস্টে সংসার চালাইতেন, তাঁহাদের কাহাকেও কোনরূপ 556

সাধন-ভদ্ধনের জন্ম বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতেন না। একদিন
একটা ভক্ত এই সম্বন্ধে তাঁহার নিকট কথা তুলিলে তাহার উত্তরে ভিনি
ভক্তটাকে বলিয়াছিলেন, "আহা, উহারা মাথার ঘাম পায় কেলিয়
ছ' টাকা রোজগার করিয়া পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করে;
সংসারের অর্থসংগ্রহ করিতে উহাদের কত কট্ট হয়। নকাল
থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিস করিয়া আর কখন সময় পাইবে য়ে,
প্রত্যহ নিয়মনত ধ্যান-জপ করিবে ? অর্থ-উপার্জন করিতে বি
উহাদের কম সাধনা করিতে হয় ? তার পর যদি বলি, প্রত্যহ এক ঘণ্টা
দেড় ঘণ্টা জপ ধ্যান করিতে, তাহা হইলে ওরা তা পারবে কেন?
আহা, ওদের কিছু করতে হবে না। দয়ায়য় ঠাকুরের নামের গুণ
ওদের এখানে এলে গেলেই হয়ে যাবে।"

# সপ্রিংশ পরিচ্ছেদ

## ভবানীপুরে অবস্থান।

( 5303 )

প্रक्तित क्याम त्मादयनात्थत साम्हा आत এখन नारे। कृमकृम् कृर्यन হওয়াতে অনেক সময়, বিশেষতঃ বর্ধা ও শীতকালে সর্বদাই খাস-প্রবাদের কট হইত। ইহার উপর সামাত অনিয়ম হইলেই জর দেখা দিত। এই অস্তম্থ শরীরেও তিনি ভগবংপ্রসঙ্গ করিয়া ভক্ত-পণের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন। যতক্ষণ ঈশ্বরীয় প্রদক্ষে থাকিতেন, ততক্ষণ তাঁহার শরীরে কোনরপ অস্থুধ আছে, ইহা একেবারেই . অফুভূত হইত না। কিন্তু বেমন ঈশ্বীয় প্রদক্ষ হইতে বিরত হইতেন, অম্নি কোথা হউতে নানাপ্রকার ব্যাধির লক্ষণ ও আক্ষেপসকল षामिश উপস্থিত হইত।

#### হরিগোপাল-ভবনে অবস্থান।

ইটালীতে যে বাড়ীতে দেবেন্দ্রনাথ বাস করিতেন, বর্ধাকালে সে ৰাড়ী তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত অনুপ্রোগী ছিল। কারণ, উহা এক তলা, ঘরগুলি সাাংসাতে, বর্ধাকালে আরও ভিজিয়া অধিক শ্যাৎশ্যাতে হইয়া উঠিত; বিশেষ করিয়া বায়্সঞ্চালনেরও অভাব ছিল। তত্বপরি সকাল বিকাল চারিদিকের ধ্রা ঘরবাড়ী একেবারে ষতির্চ অন্ধকার করিয়া ফেলিত। স্বস্থ লোকের পক্ষেই এরপ অবস্থায় শাসপ্রখাসের কষ্ট হইত, তাঁহার ত কথাই নাই। বাড়ীটীও নিতান্ত ছোট। এজন্ম বর্ধাকালে হরিগোপালের ভবানীপুরস্থ, তনং গোপাল ব্যানাজ্জির খ্রীট, বাটীতে থাকিবার বন্দোবন্ত করিয়া ভক্তগণ তাঁহারে ১৯০৯ সালের জুন মাসে তথায় লইনা গেলেন। হরিগোগানে বাটীর দক্ষিণ দিকে 'হরিশপার্ক'; বাটীটী দোতলা ও বেশ প্রশন্ত বিশুদ্ধ বায়ুদেবনে তাঁহার উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে বিন্ধি দেবেন্দ্রনাথও তথায় আসিতে সম্মত হইলেন। এ বাটীতে পূর্ব্বে তিনি একবার আসিয়াছিলেন, তথন হরিগোপাল স্বেমাত্র তাঁহার নির্দ্ধ বাতায়াত করিতেছিলেন। হরিগোপালের স্ত্রী ও ভগিনী দেক্তেনাথকে গুরুজ্জানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন।

#### ভক্ত-সমাগম।

দেবেন্দ্রনাথের শুভাগমনে হরিগোপাল-ভবনে ইটালীর ন্থা বিশ্ব
আনন্দের হাট বসিত। সকাল হইতে রাজি দশ ঘটকা গর্ম
লোকসমাগমের বিরাম থাকিত না। কখনও ভগবংপ্রসঙ্গে, কখনও
কীর্ত্তনে সময় কাটিয়া যাইত। অল্লদিনমধ্যেই এই বাটীতে একজা দি
সাধু আসিরাছে বলিয়া চতুর্দ্দিকে রটিয়া গেল। অনেক ভাবের অনি
সাধু আসিরাছে বলিয়া চতুর্দ্দিকে রটিয়া গেল। অনেক ভাবের অনি
লোক আসিতে লাগিল। কেহ কেহ মনের সন্দেহ মিটাইবার রা
লোকআসিতে লাগিল। কেহ কেহ মনের সন্দেহ মিটাইবার রা
দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসিত, কিন্তু তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া দিটো
তিনি প্রসঙ্গলে তাহাদের সন্দেহের মীমাংসা করিয়া দিটো
এজন্ত অনেকেই তাঁহাকে অন্তরের কথা জানিতে পারেন বলিয়া বি

একদিন শিবনারায়ণ স্বামীর আপ্রিতা একটা ভজিমতী বাঁদি বিধবা রমণী উক্ত স্বামীজির নিকট হইতে বছদিন দীকা গ করিয়াও এখন পর্যান্ত ভগবানের নামে কোনরপ আন্নি করিতে পারেন নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রমণীর আক্ষেপ প্রবংগ দেবেন্দ্রনাথের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।
তিনি প্রীশ্রীঠাকুরকে শ্বরণ করিতে করিতে ভাবস্থ হইলেন এবং
উক্ত অবস্থায় ঐ স্ত্রীলোকটার মস্তকে পাদস্পর্শ করিলেন। ইহাতে
ত্রীলোকটা "বাবা, তৃমি আমাকে এ কি দেখালে?" এই কথা বলিতে
বলিতে আনন্দে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া
দেবেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া সন্তর্গী-চিত্তে প্রস্থান করিলেন। তদবিধি
তিনি দেবেন্দ্রনাথের একথানি প্রতিকৃতি নিজের নিকট সমত্বে রাখিয়াছিলেন এবং সন্ন্যানিনীবেশে অপর এক সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে বাস
করিতে লাগিলেন।

শ্রীযুত চারুচন্দ্র দোষ নামক জনৈক যুবক এই সময় দেবেজনাথের
নিকট আসেন। তিনি তথন সবে ওকালতী করিতে আরম্ভ করিয়ছেন।
লক্ষাশীল যুবক চারুচন্দ্র দেবেজনাথের নিকট আসিলেন বটে, কিন্তু
সর্বনমক্ষে আপনার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেন না।
বাটা হইতে এক পত্র লিথিয়া দেবেজ্রনাথকে জ্বিজ্ঞাসা করেন, "তাহার
ভগবান্-লাভ হইয়াছে কি না?" তিনি চারুচন্দ্রকে ডাকাইয়া বলিলেন,
"দেখ, আমার ভগবান্-লাভ হয় নাই, এ কথা বলিতে পারি না, আর
ভগবান্-লাভ হয়েছে, এ কথাও বলিতে পারি না।" ইহার পর
এই সম্বন্ধে তাহার সহিত অনেক কথা হয়। চারুচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া
এবং তাহার বাক্যে মুন্ধ হইয়া তাহার নিকট যাতায়াত আরম্ভ
ক্রিলেন। পরে তাহার রুপাপ্রাপ্ত হ্ন।

এই সময়ে শ্রীমৃত প্রবোধচন্দ্র রায় চৌধুরী, হারাণচন্দ্র ঘোষ, হরিচরণ ভট্টাচার্য্য, আদীশ্বর ভট্টাচার্য্য, জ্যোতীশচন্দ্র রায়, অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আদিয়া তাঁহার কুপা প্রাপ্ত হন। উক্ত হরিচরণ কালী-উপাসক ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথকে এর্কার্ বলিলেন, "মশাই, প্রত্যহ কালীপূজা করি, কিন্তু মায়ের কোন সার পাই না কেন?"

তত্ত্তরে দেবেন্দ্রনাথ বলেন, "মাকে তৃমি নাড় না, তাই নাড় দাড়া দেন না, তাঁকে নাড়লেই—ব্যাকুল হয়ে কাদ্লেই তিনি মায় দেবেন।"

বুধীর মা বলিয়া জনৈকা ভক্তিমতী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক স্থালচন্দ্রে দিন দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিতে আদেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথকে দেরি ও তাঁহার কথায় আরুষ্ট হইয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কান্দি থাকেন। দেবেন্দ্রনাথও তাঁহার ব্যাকুলতা ও ভক্তি দেখিয়া স্থানি হন এবং পরে তাঁহাকে রূপা করেন।

ইহার পর প্রীযুত রাজকুমার মুখোপাধ্যায় (রাজু মামা) কানাইর রায় প্রভৃতি আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয় লাভ করেন। এই সমর্য স্ত্রীলোকেরও সমাগম হইত। তাহাদের মধ্যে অনেক অনাথা গ্রিবিধবা রমণীও ছিলেন। দয়ার আধার দেবেন্দ্রনাথ কাহাকেও টার্গ করিতেন না, সকলকেই সাদরে গ্রহণ করিতেন। তাহাদের ত্থে ম্নির্গ হইয়া তিনি সত্পদেশ ও অর্থাদির দারা অনেক সময় সাহায়া করিটে

আমরা এখানে দেবেন্দ্রনাথের দয়ার একটামাত্র দৃষ্টান্ত ট্রান্ত করিতেছি। একদিন সকালবেলা বাড়ীর হিন্দুয়ানী পরিচারি তাহার শিশু সন্তানটাকে চৌবাচ্চার পার্শ্বে ছিন্ন মালন ব্র্পের উপরাইয়া কাজ করিতেছিল। দেবেন্দ্রনাথ ইহা দেখিয়া ব্যথিত ইর্নিপরে অফুসদ্ধানে জানিলেন যে, উহার জর হওয়ায় তাহাকে এরপর্বাধিয়া উহার মাতা কার্য্য করিতেছে। দেবেন্দ্রনাথ আর ক্র্রির ধার্মির পারিলেন না; তৎক্ষণাৎ বসন্তক্মারকে দিয়া বালকটার চিনি

প্থা ও পরিকার বস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যত দিন না বালকটা আরোগ্য লাভ করে, তত দিন তাহার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। 'একটা ভাব আশ্রুর ক'রে অগ্রুর হউন'।

কথন কি ভাবের লোক দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসিবে, তাহা তিনি অগ্রেই জানিতে পারিতেন। জিল্লাস্থ কিংবা মুমুক্ ব্যক্তির পকে তাঁহার দ্বার অবারিত ছিল। কিন্তু কেহ নিজের সাধৃতা দেখাইতে আসিলে তিনি প্রায়ই তাঁহার সহিত দেখা করিতেন না। এক সময়ে একটা ভদ্রলোক উপর্যুগরি কয়েক দিন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া তাঁহার দর্শন না পাইয়া ফিরিয়া যান। পুনয়ায় আর একদিন আসিলে, একজন ভক্ত যাইয়া বাটীর ভিতরম্বিত দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "মহাশয়, একটা লোক কয়েক দিন আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। আজ আপনি দেখা না দিলে তাঁর বড় কষ্ট হবে, আপনি একবার চলুন।" এখানে বলা বাছলা বে, দেবেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়াই এই কয়েক দিবস লোকটীর সহিত দেখা করেন নাই।

আজ ভক্তের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি যাইয়া কি করিব? টীন অনেক স্থান ঘুরিয়াছেন, এখানে নিজের বিভার পরিচর দিতে আসিয়াছেন।" ভক্তটী বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, "ইনি পুর্মে দেখেন নাই, তবে আগস্তুককে জানিলেন কিরপে?" যাহা ইউক, ভক্তের অহুরোধে দেবেন্দ্রনাথ বাহিরে আসিয়া লোকটীর সহিত কথাবান্তা আরম্ভ করিলেন। আগস্তুক তাঁহার কথায় তাদৃশ বনোবোগ না দিয়া নিজের পাণ্ডিতাের কথাই বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "মহাশয়, আমি ভাল ভাল লোকের নিকট গিয়াছি। আমার আঅসাক্ষাৎকার হইয়াছে।" 794

#### মহাত্মা দেবেন্দ্ৰনাথ

তত্ত্তরে দেবেজনাথ বলিলেন, "দেখুন, গর্ভিণীর গর্ভ হার ट्रम कथन छ कि व'त्न (वंशांष्ठ ? त्नांत्क नक्कन त्नत्थ वत्न, त्म कृति शासा । ভाল मन्म वित्वहना कतिया कार्वा कतित्वन, जाजुमाकाश्का হইলে সাধকের সমাধিলাভ হয়, এইরূপ উচাটন ভাব থাকেন। আপনার কি তা হয়েছে ? আর আত্মপ্রবঞ্চনা ক্র্বেন না; একী ভাব আশ্রয় ক'রে সরল বিশ্বাসের সহিত অগ্রসর হউন—মধন হব। শুধু বই পড়লে ত হয় না, উপদেশগুলি নিজ জীবনে প্রতিফ্রিড করতে চেষ্টা করুন।" অতঃপর আগন্তক প্রস্থান করিলেন, খা কোন দিন তিনি আসেন নাই।

#### নাপমহাশয়ের কথা বলিতে বলিতে সমাধি।

পূর্ববন্দগৌরব সাধু নাগমহাশয়ের পরম ভক্ত শ্রীযুত হরঞন মন্ত্রদার মহাশর তাঁহার স্ত্রী এবং পুত্র শ্রীমান্ নীরদরঞ্জন লইয়া এই সময় একদিন দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিতে আদে বাটীর ভিতর হরপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রীর সহিত নাগমহাশবের বিষাক বলিতে বলিতে দেবেন্দ্রনাথ অঞ্চ বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এই অলকণ পরে হঠাৎ সমাধিস্থ হইয়া গেলেন,—দৃষ্টি স্থির, সমন্ত <sup>বি</sup> কাষ্ঠবং কঠিন! হরপ্রসন্ন বাব্র স্ত্রী পূর্ব্বে এরপ ভাব কর্ম দেখেন নাই, তাই অত্যস্ত ব্যস্ত ও ভীতা হইয়া, কখন বার্ছা কখন বা গায়ে হাত বলাইতে লাগিলেন। ইহার কিছু<sup>ক্ষা গু</sup> প্রকৃতিস্থ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন।

#### नीद्रषद्रश्चानत्र शान ।

বাহিরে কীর্ত্তন হইতেছিল। নীরদরঞ্জন স্থপায়ক শুনিয়া, জাঁই रित्यस्माथ गान गाहिर्छ वनिर्मा। वानक नीवन गान धरिन र

"আমি ত তোমারে চাহিনে জীবনে,
তুমি অভাগারে চেয়েছ।
আমি না চাহিতে হৃদয়-মাঝারে,
সেধে এসে দেখা দিয়েছ॥"

গান শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এবং নীরদকে টানিয়া কোলে বসাইলেন। গৃহস্থিত ভক্তমঙলী সকলেই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। এই আনন্দের ক্রন্দনপ্রবাহ অনেকক্ষণ চলিতে লাগিল। অনেকে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। এই অপূর্ব দুখ বাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা কথনও ভুলিতে পারেন নাই।

#### "त्रेयत्र माकात्रश वटि, नित्राकात्रश वटि।"

ইহার পর একদিন একটা ভদ্রলোক দেবেন্দ্রনাথকে দেখিতে আসিয়া জ্বিজ্ঞাস। করেন, "মহাশয়! ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার?"

তহত্তরে দেবেন্দ্রনাথও জিঞাসা করেন, "আগে বল্ন, আগনি শাকার কি নিরাকার ?"

ইহাতে তিনি অনেক ভাবিয়া চিস্তিয়া বলেন, "আজে, সাকার নিরাকার তুই।"

দেবেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "ঈশরও সাকার নিরাকার ছই; ডিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে। ভক্তিতে তিনি সাকার, জানেতে সমদর্শন হইলে তিনি নিরাকার।"

দেবেদ্রনাথের উত্তর শুনিয়া ভদ্রলোকটা স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "আমার বহুকালের সংশয় আজ ভঙ্কন হইল।" এই সময় মীরাট হইতে শীতলচদ্র, প্রতাপচন্দ্র এবং হেতমপুর হইতে নিনীকান্ত ও ঐ কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বোষ

200

#### মহাত্মা দেবেজনাথ

দেবেক্সনাথকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। উপেক্সনাথকে তিনি একদিন বিশেষভাবে কুপা করিয়াছিলেন। ঢাকা হইতে সম্ভ্রীক হরেক্রন্মর এখানে আসেন। হরেক্রকুমারের স্ত্রী দেবেক্সনাথের কুপা লাভ করেন।

#### ভক্তগণের গৃহে পদার্পণ

এই সময় দেবেন্দ্রনাথ কিছুদিন নিত্য প্রাতে গঞ্চালান করিছেন এবং বৈকালে বেড়াইতেন। কোন কোন দিন ভক্তগণ তাঁহাকে আপন বাটাতে লইয়া যাইয়া গৃহ পবিত্র করিতেন। একদিন তিনি হেম রায়ের বাটা গিয়াছিলেন, তথা হইতে পশুপতি বিশেষ আগ্রহ করিছা তাঁহাকে নিজ বাটাতে লইয়া যান এবং তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ধ পরিবারবর্গকে তাঁহার পাদপল্লে সমর্পণ করেন। তাঁহারা সকলেই দেবেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া শান্তিলাভ করেন এবং তাঁহার কুপাঞার্ছ হইয়া ধন্ত হইয়াছেন।

আর একদিন রাজুমামার বাড়ী গিয়াছিলেন। রাজুমামা কুনীর ব্রাহ্মণ, তুই বিবাহ। উভয় পত্নীর অনেকগুলি সন্তান। তার্মা উপর উপার্জ্জন অতি সামান্ত। সংসারে নিত্যই কলহ ও অনাধি বিরাজমান। দেবেত্রনাথ তাঁহার গৃহে পদার্পণ কবিবামাত্রই এই গৃহিণী আদিয়া তাহার নিকট স্বামীর বিরুদ্ধে নানার্মপ অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

দেবেদ্রনাথ স্থির হইয়া সকল কথা শুনিলেন। পরে বলিনে, "খুব ছঃথের কথাই ত বটে, কিন্তু মা, তোমার কপাল ত তো<sup>মা</sup> সম্পেই নিয়ে এসেছ। আপন ভাগ্যের ফলে যে এমনটা <sup>ঘটেছি</sup> তা একবারও কেন ভাব না ? রাজুর ত অন্ত কোন দোষ নাই, প্রা<sup>শ্রান</sup> তো্মাদিগকে স্থী কর্তে চেষ্টা করছে—তা তোমাদের ভাগ্যে প্র

CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

বেশী ছুট্বে না, তার সে কি করবে বল ?" ইত্যাদি কথা গৃহিণীর ছুংথে ছুঃথিত হইয়া, এমন স্বেহপূর্ণভাবে দেবেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন বে, রমণার প্রাণ বিগলিত হইল। আপন কর্মফল ভোগের জন্ত খামীকে রখা গঞ্জনা করিয়াছেন বলিয়া তিনি ছুঃথিত হইলেন। জনবধি তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়।

রাজুমামা লেখাপড়া জানিতেন না বলিলেই হয়, কিন্তু তিনি সংবভাব ও বিচারশীল লোক ছিলেন। সর্ব্বকার্য্যেই নিত্যানিত্য বিচারবৃদ্ধি পরিচালনা করিতেন। সংসারের দারুণ ব্লেশ ও ভীষণ দারিশ্যে নিম্পেষিত হইয়াও তিনি নিত্যবস্তুর সম্বান করিতে কখনও ভোলেন নাই। এই নিমিত্ত দেবেক্সনাথ তাঁহাকে অতিশয় আদর করিতেন ও ভালবাসিতেন। তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া রাজু মামা বে কি শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি মুখে ব্যক্ত করিতে পারিতেন না।

দেবেন্দ্রনাথ সমাজে নিতান্ত হীন ও পরিত্যক্ত ব্যক্তির মধ্যেও গুণ দেখিতে পাইতেন এবং তাহারই নিমিত্ত তাহাকে আদর করিতেন। তিনি ভাল বলিয়াই লোকের ভাল করিতে চেটা করিতেন। তাঁহার নিকট কাহাকেও কখনও উপেক্ষিত হইতে আমরা দেখি নাই, বা তাঁহার মূখে কখনও প্রনিন্দা কেহ শ্রবণ করে নাই।

দেবেন্দ্রনাথ যথন বাঁহার সহিত কথা বলিতেন, তথন তাঁহারই

মত হইয়া যাইতেন। বৃদ্ধ, যুবা, বালক, স্ত্রী, পুরুষ, বিদ্বান্, মূর্থ,
ধনী, দরিদ্র, স্থখী, তুংখী প্রভৃতি সকলেরই মত আপনাকে মুর্ত্তের

মধ্যে পরিবত্তিত করিয়া তাঁহাদের ভাবামুযায়ী কথা বলিতেন। তিনি

সকলেরই ভাব রক্ষা করিতেন এবং যাহাতে তাঁহারা আপন আপন ভাবে

উথতি লাভ করিতে পারে সেইরূপ উপদেশ দিতেন।

ভক্তগণের বাটী যাইয়া সকল দিকেই দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আর্ক্র করিত। তাঁহার সালাপ ব্যবহারে সকলেরই মনে হইত, যেন বাড়ীর মুক্রবির ও মালিক বহুদিন পরে বাড়ী আসিয়াছেন। তাঁহাদের গৃরে বেখানে ক্রটী দেখিতেন, তাহা তাঁহাকে বলিয়া সংশোধন করিন দিতেন। বাটী পরিকার-পরিচ্ছন্ন ও গৃহের জিনিষ স্বশৃঙ্খলাম্থ রাখিতে বলিতেন। আরও বলিতেন, "নিজের পায়খানাও নিজেক্টে পরিস্কার করিতে হয়, নিজে না পারিলেই অন্ত লোকের সায়াঘ আবশ্যক হয়"।

#### হেতমপুর ষাইবার প্রস্তাব।

ভক্তপণ যে উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ভবানীপুর আনয়ন করেন, তাঁহায়ে
সে উদ্দেশ্য সফল হইল না। মধ্যে মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের অয়৺ গ্
বাড়িতে লাগিল। হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা ইইতেছিল। ডালা
শরক্তন্দ্র ঘোষ এম, ডি, মহাশয় তাঁহাকে যত্ম সহকারে দেখিতো
তিনি দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া মৄয় হইতে।
কখনও তাহার নিকট হইতে দর্শনী গ্রহণ করিতেন না। এখারে
কোন ফল না পাওয়ায় ভক্তগণ তাঁহাকে অন্ত কোন স্বাস্থাকর বারে
লইয়া যাইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নলিনীকান্ত হেতমগ্রে
লইয়া যাইবার প্রথাব করায় অনেকেই তাহার মতে মত দিনে
ভাদ্র মাস ভবানীপুরে থাকিয়া আশ্বিন মাসে হেতমপুরে যাত্রা র্য়
ছির হইল। কিন্তু সহসা এক বাধা উপস্থিত হওয়ায় বি
আশ্বিন মাসে হেতমপুর ঘাইতে পারিলেন না। অগত্যা প্রা
আশ্বিন মাসে হেতমপুর ঘাইতে পারিলেন না। অগত্যা প্রা
আর্দ্রনালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

হেতমপুর নলিনীকাস্তের নিকট যাইতে প্রতিশ্রুত ছিলেন বিনি শারদীয়া পুজান্তে শুক্লা অয়োদশী তিথিতে তথায় যাইবেন শ্বির করিনে।

#### সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

200

ষাত্রার পূর্ব্বে তিনি বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিতে গমন করেন ও তাহার নিকট হেতমপুর ঘাইবার অন্থমতি প্রার্থনা করেন। শ্রীশ্রীমা অন্থমতি দিয়া বলিয়াছিলেন,—"দেবেনের দেব-শরীর, ইহাতে কি কোন অন্থপ হ'তে পারে ? তবে পাঁচ জনকে নিয়ে থাক্তে হয় ব'লে কষ্ট পেতে হয়।"

## অফাবিংশ পরিচেদ

হেতমপুর-গমন।

(05-6065)

১৯০৯ সালের অক্টোবর মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে দেবেল্রনাথ কৃষ্ণকুমার ও প্রবোধচল্রকে সঙ্গে লইয়া হেতমপুর যাত্রা করিলে। ইহার প্রায় সাত মাস পূর্বের শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র রায় নলিনীকান্তর অন্থরোধে দেবেল্রনাথের নিকট আসেন ও তাহার কুপা প্রাপ্ত হন। হেতমপুর ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত সাইগিয়া স্টেশনে যথাসময়ে আসিয়া নলিনীকান্ত দেবেল্রনাথকে সঙ্গে করিছা লইয়া যান। স্টেশনে রেল-লাইনের উপর পুল পার হইতে দেবেন্দ্রনাথের বড়কন্ত হইয়াছিল। রাত্রি দশ ঘটকার সময় সক্রে বাটী পৌছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ আসিয়াছেন জানিয়া তথাকার কলেজের ছাত্র প্রিক্ রামকানাই রাণা, অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, চ<sup>ব্র-</sup> শেখর দত্ত প্রভৃতি ধর্ম-পিপাস্থ ছাত্রগণ তাঁহার নিকট আসিয়া জ্<sup>ট্রনেন।</sup> ইহারা সকলেই তাঁর ক্বপা লাভ করিয়াছেন।

#### প্রাকৃতিক সৌন্দর্বা-সম্ভোগ।

হেতমপুরের প্রাক্বতিক দৃশ্য দেখিয়া সৌন্দর্ধ্যের উপাসক দেবেরুনার্থ বড়ই মৃদ্ধ হইয়াছিলেন। স্থানটী তাঁহার নিকট ঋষি-পল্লীর স্থায় বো হইত। এ সম্বন্ধে তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"হেড্মণ্ড স্থানটা বেশ নির্জ্জন ও শান্তিপ্রদ এবং কবিতাপ্রিয় লোকের পক্ষে বড়ই প্রীতিকর, এখানকার জলবায়ু মন্দ নহে।"

কিছু দিন অবস্থানের পর দেবেন্দ্রনাথ প্রাত্যকালে ও সন্ধ্যার সমন্ত্র
মূক্ত প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। ভ্রমণ করিতে বাহির হইলে
ভক্তগণ তাহার সহিত মিলিত হইতেন। ভ্রমণকালে কথনও নম্বনচৃপ্তিকর প্রাক্তিক সৌন্দর্য্যের মধুর বর্গনায়, কথনও বা তত্রত্য
কর্মবিশিষ্ট মৃত্তিকাভ্যম্ভর হইতে ক্ষ্ম ক্ষ্ম অভ্র-থও এবং মৃত্তিকার
লোহ ও প্রস্তর প্রভৃতি নানার্মপে পরিণত পদার্থ সকলের আহরণ করিয়া,
লীলামন্ত্রীর বিচিত্র হৃষ্টি-কৌশলের ব্যাখ্যায় সকলকে ভম্ভিত ও আনন্দে
মন্ত করিয়া তুলিতেন! সন্ধ্যার প্রাক্তকালে শ্রামায়মান আত্র-বনরান্ত্রীর
উপান্তে উপবেশন করিয়া সকলে নীরবে নির্জ্ঞনতার মধ্যে বিশ্বপতির
বিরাট লীলানাট্যের প্টপরিবর্ত্তনের গান্তীর্য অন্থভব করিতেন।

#### ৺শ্রামাপুজার দিন ভাবসমাধি।

এই ভাবে প্রায় একপক্ষ কাল গত হইলে ৺শ্রামাপূজার ছুটাতে কলিকাতা হইতে মনিমোহন, স্থালচক্র ও ধীরেক্রনাথ দেবেক্রনাথকে দেখিতে আসিলেন। ৺শ্রামাপূজার দিন রাত্রে ভক্তগণ মিলিত হইয়া তাঁহাকে কিছু না বলিয়া সহসা একত্রে তাঁহার পাদপদ্মে পুস্পাঞ্জলি অর্পন করেন। ইহাতে দেবেক্রনাথ "মা আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী" বলিতে বলিতে ভাবস্থ হইয়া পড়েন। ভাব-সমাধি অবস্থায় অনেকক্ষণ অতিবাহিত হয়।

#### একই ঈশবের বিভিন্ন নাম।

ইহার পর কলেজ খুলিলে উপেন্দ্রনাথ আসিয়া জুটলেন। হেতমপুর-নিবাসী গ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রায়ই দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসিতেন। ইনি বৈশ্ব-ভাবাপন্ন; কালী, রুষ্ণ ও শিব ইত্যাদিছে বিশেষ ভেদবৃদ্ধি রাখিতেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গ ও উপদেশ লাভ করিয়া বৃঝিতে পারিলেন যে, ঐ সকল একই ঈশ্বরের বিভিন্ন না আত্র। তাঁহার বহুকালের অক্তান-অন্ধকার বিদ্রিত হজাদ দেবেন্দ্রনাথকে তিনি বিশেষভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে আরু করেন। দেবেন্দ্রনাথের একখানি প্রতিক্তৃতি মহেন্দ্রনাথ আপন প্রাদ্ধরে রাখিয়াছিলেন।

#### ্রতিমা-পূজা সম্বদ্ধে তর্ক।

এই সময় রাজ-কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীমৃত অতুলচন্দ্র মে

মহাশয় দেবেজনাথের নিকট আগমন করেন। ইনি রাশ্বধর্মাবলয়ী এর
প্রতিমাপূজার বিশেষ বিরোধী। দেবেজ্রনাথের নিকট আরি

তিনি প্রায়ই নানারপ তর্ক জাল বিস্তার আরম্ভ করিতেন। প্রথম প্রথম

দেবেজ্রনাথ তাঁহাকে বিশেষ কিছু বলিতেন না। একদিন বৈশ্বনি

তিনি "প্রতিমা-পূজা মিথ্যা পূজা" ইত্যাদি অনেক কথা বরেন।

দেবেজ্রনাথ তাঁহাকে যত বুঝাইতে চেষ্টা করেন, তিনি কর্ম

আপন গোঁ ধরিয়া কেবল তর্ক করেন। সন্ধ্যার সময় তিনি ক্রম

চলিয়া যান।

দেবেজনাথ অধিক রাত্রি প্র্যুম্ভ শ্যার উপর বিশি
আপন মনে কি চিস্তা করেন আর প্রবোধচন্দ্রকে বলেন, শ্রা
প্রবোধ, এরা কিরপ বিদ্যান রে? এই সামান্ত কথাটা বোরেনা
প্রবোধ, এরা কিরপ বিদ্যান রে? এই সামান্ত কথাটা বোরেনা
প্রতাল, জ্যামিতি, বিজ্ঞান, লজিক্, সব বিভার বেলার
প্রতীক খাড়া ক'রে বিষয়গুলি ব্রিয়া লয়, আর ব্রন্ধবিভার
বভ আপত্তি! অভ্ত এদের শিক্ষা! এদের কি রক্ম বৃদ্ধি রা
এইভাবে অনেক কথা বলিতে থাকেন।

ইহার কিছু দিন পর হইতে অতৃল বাবুর পূর্ব্ব-ভাবের পরিবর্ত্তন <del>গটে; তর্ক-বিচার ছাড়িয়া দিয়া দেবেন্দ্রনাথকে অন্তরের সহিত</del> শ্রমা-ভক্তি করিতে আরম্ভ করেন। দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা আদিলে তিনি তাঁহাকে দেখিতে আসেন।

#### পুঙরীকাক্ষের স্মরণে সমস্ত পবিত্র।

হেতম্পুরের চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত মহাশয় অত্যম্ভ কঠোর-প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি প্রায়ই দেবেন্দ্রনাথের সহিত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে খালাপ করিতে আসিতেন। একদিন কথাবার্তার পর তাঁহার অত্যস্ত পিপাসা পায়। তাঁহাকে জল দিতে যাইলে তিনি বলিলেন, "এ বাটীর জল খাইব না। এ বাটীতে একজন বিলাত-ফেরও বাস করিতেন। এখানকার এক হাত পরিমিত মাটি উঠাইয়া ফেলিলে, তবে বাটী পবিত্র হইবে। এ বাটীর জল অস্পৃষ্ঠ।"

ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়! र्शि दिम्माञ्च मात्नन ও क्रेश्रदा विश्वाम करतन, ज्रद व कथात्र অথ কি বল্তে পারেন ?—

> অপবিত্র: পবিত্রো বা সর্ববিস্থাং গতোহপি বা। যঃ স্মরেৎ পুগুরীকাক্ষং সঃ বাহ্যাভ্যন্তর ওচিঃ।

প্রবীকাক্ষকে স্মরণ করিয়া সমস্ত পবিত্র করিয়া লইলেই ত হয়। এখনও দাপনি মাটির শুচি-অশুচি লইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন? অন্তর কিসে পবিত্র হয় তা দেখছেন না !" ইত্যাদি কথায় নানারপে ব্বাইবার পর পিঙিত মহাশয় অশ্রুবিস্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে পণ্ডিত মহাশন্ত্রের চক্ষুতে কেহ কখনও জল দেখে নাই।

#### কেন্দ্বিবের মোহান্তজীর আগমন।

জয়দেব গোস্বামীর সাধনা-স্থল কেন্দ্বিল্বগ্রাম হইতে সেধাননা মোহাস্তজী দেবেন্দ্রনাথকে একবার দেখিতে আদিয়ছিলে। দেবেন্দ্রনাথের সহিত আলাপ করিয়া তিনি এতদ্র সম্ভষ্ট হইয়ছিলে বে, তাঁহাকে কেন্দ্বিল্বগ্রামে লইয়া যাইবার জয়্ম অনেক চেয়া করিয় ছিলেন। কিন্তু শরীর অন্তন্ত্র থাকায় দেবেন্দ্রনাথ তথায় য়ইয় সমর্থ হন নাই।

#### প্রসরকুমার মৃত্ -শ্যায়।

প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াত্মে বিন্তীর্ণ মাঠে ভ্রমণ করিয়া দেবেজনা আপনাকে কথঞ্জিং স্কন্থ বোধ করিতে লাগিলেন। এক একদিন র্র্ম মাইল পর্যান্ত ভ্রমণ করিতেন। মূক্ত বায়্ব-সেবনে দিন দিন দরীরে উন্নতি হইতেছিল। কিন্তু সহসা এক অপ্রির ঘটনায় সমন্ত গর্নী পালট্ হইয়া গেল। মীরাট হইতে সংবাদ আসিল, প্রশার্ক্ম কঠিন প্রেগ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, জীবনের আশা অতি জ্ঞা প্রসন্মারের বড় ইচ্ছা যে, দেহত্যাগের পূর্বে একবার জ্ঞার্ক্মের দর্শন করেন। রোগ-শয়ায় শয়ান প্রসন্মকুনার স্বীয় অভিন্তা পত্রদার জ্ঞাপন করিলেন। প্রসন্মকুনার মাহাতে মৃত্যু-দর্মা পত্রদার জ্ঞাপন করিলেন। প্রসন্মকুনার মাহাতে মৃত্যু-দর্মা পারিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারেন, দেবেজ্রনাও এরপ ভ্রমি পারিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারেন, দেবেজ্রনাও এরপ ভ্রমি

মৃত্য-শ্যায় প্রসন্ধুমারের মন যেমন চঞ্চল হইতে বার্দি দেবেন্দ্রনাথও তাঁহাকে দেখিতে যাইবার জন্ম বাাকুল ইইন্দি তিনি বলিলেন, "যদি কাহারও পিতা মৃত্যুশ্যায় পূত্রকে বর্ম করেন, পূত্র পিত্সরিধানে না যাইয়া কি থাকিতে পারে ।"

### অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

200

শীতের সময় কেহই তাঁহাকে স্থদ্র প্রদেশে নইয়া যাইতে সাহসী হইলেন না। বিশেষতঃ প্রসন্নকুমারের অস্থথের সংবাদ শ্রেবণের পর হইতেই তাঁহারও শরীর অস্তম্ম হইতে লাগিল।

## 'আমার সর্ববতীর্থ শ্রীগুরুর পাদ্যুলে।'

প্রসরক্মারের জীবনের আশা নাই দেখিয়া তদীয় আজীয়-স্বজন তাঁহাকে মীরাটের বত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী গড়মুক্তেশ্বরে গন্ধাতীরে লইয়া গেলেন। তৎকালে প্রসরক্মার বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমাকে যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাইতে পার, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই; আমার সর্ব্বতীর্থ শ্রীগুরুর পাদমূলে।"

কিছু দিন পরে সংবাদ আসিল, প্রসন্নকুমার ইহুধাম হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এ সংবাদ দেবেন্দ্রনাথকে কেহই জানাইলেন
না; কিন্তু আশ্চর্যোর বিষয়, দেবেন্দ্রনাথও সেই দিন হইতে আর
একবারও প্রসন্মকুমারের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন না। ইহার পর
তাহারও শরীর ক্রমে ক্রমে আবার স্কুস্থ হইতে লাগিল। তিন চারি
দিন পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা মীরাটের কোন সংবাদ পেয়েছ

তাহাতে নলিনীকাস্ত উত্তর করিলেন, "পেয়েছি বটে, কিন্তু অন্তভ সংবাদ বলিয়া আপনাকে জানান হয় নাই।"

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমরা ভুল বুঝিয়াছ, কাহারও অস্তথ ইইলে আমার ভাবনা হয়, কিন্তু যদি মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে আমার ভাবনা বন্ধ হয়।"

প্রসমন্থ্যার অন্তিমসম্যে "তুমি এসেছ, তুমি এসেছ, গুরু সত্য"

এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার
১৪

570

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

লাতা ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ বলিয়াছিলেন, প্রসন্নকুমার শেষ মুর্রে শ্রীগুরুর দর্শন পাইয়াছিলেন।"

প্রসন্নকুমারের গুরুভক্তি অপূর্ব্ব ! তাঁহার মন-প্রাণ দর্মণ তিনি শ্রীগুরুর পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদ অনাথ-আশ্রমের জন্ম মানে মানে টাকা পাঠাইয়া সাহান্য করিজে। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল, মীরাটে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটা মনির নির্মাণ করেন। সহসা তাঁহার মৃত্যু ঘটাতে সে সম্বল্প তিনি কার্য্যে পরিশহ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

দেবেজ্রনাথ পৌষমাস পর্য্যস্ত হেতমপুর ছিলেন। তাঁহার অবয়ান কালে স্থানটী আনন্দধামে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহাকে গাঁইয় তত্তত্য ভক্তগণের আনন্দের সীমা ছিল না। হাজারীবাগ <sup>হর্ছ</sup> একটা ভক্তিমতী বিধবা রমণী হেতমপুর আসিয়া তাঁহার আর্ গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে ভালবাসিয়া সকলকে আপন্য করিয়া লইতেন, পরে মিষ্টবাক্যে সংসারের অনিত্যতা ব্রাইয়া <sup>রি</sup> আনন্দের রাজ্যে প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিতেন। তিনি <sup>প্রা</sup> কাহাকেও সাধনার বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিয়া দিতেন না। আর্থি<sup>জা</sup> অপূর্ব ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়া দেবেন্দ্রনাথের কথামত কার্য্য করিছ প্রয়াস পাইতেন।

কলিকাতার প্রত্যাবর্ত্তন ও দেবেন্দ্রনাথের জন্মোৎসব।

এই ভাবে হেতমপুরে প্রায় তিন মাসকাল অবস্থানের পর স্থা সালের ২৪শে পৌষ, ইং ১৯১০ সালের ৮ই জানুয়ারী (প্রের্থা কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই মাসে তাঁহার জন্মতিথি জন্ম ভক্তগণ উৎসব করিবার মানসে তাঁহাকে কলিকাতার জানাইশি निनीकान जांशांक वर्षनानाम नर्मा वानिमाहितन।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

## উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ঢাকা, বেঞ্জরাগ্রামে গমন।

( つてはて )

#### एमम छे९मव ।

দেবেন্দ্রনাথ এইরূপে চৈত্রমাস পর্যান্ত স্থানীয় ভক্তগণের সহিত কটিহিলেন। পরে ১৩১৭ সালের ৪ঠা বৈশাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের বাৎসরিক

মহোৎসব উপলক্ষে দূরদেশ হইতে ভক্তগণ অর্চনালয়ে আদিতে नाशितन। ঢाका श्रेटिक मञ्जीक श्रित क्रिया वाशितन। है। সহিত তদীয় আত্মীয় শ্রীযুত স্থধেন্দুমোহন ঘোষ ও তাঁহার বী এবং হরেন্দ্রকুমারের মধ্যমা ভগ্নী ও তাঁহার পতি এীযুত বরুানা চৌধুরী আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয় লাভ করেন। ম্থাপুর্ব মহানন্দে সমারোহের সহিত মহোৎসব সম্পন্ন হইল। উৎসবের গ অনেকেই চলিয়া গেলেন; কেবলমাত্র সন্ত্রীক হরেন্দ্রকুষার রহিনে। তাঁহার বড় ইচ্ছা, দেবেন্দ্রনাথকে একবার তাঁহাদের ঢাকা, বেরু গ্রামের বাটীতে লইয়া গিয়া বাটী পবিত্র করেন। অনেক দিন গ্র্ম হইতে হরেন্দ্রকুমার দেবেন্দ্রনাথের নিকট আপন বাসনা জানাইন वांनिएए इन । एए दक्तनाथ थ यांहेरवन विविद्या हिलन ; किइ गि কারণে এত কাল স্ক্ষোগ ঘটিয়া উঠে নাই। এবারে তিনি वर्ष একদিন হরেন্দ্রকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি তো<sup>ম্নে</sup> বাটী যাইব, তুমি সমস্ত বন্দোবস্ত কর।" হরেক্রকুমার মেন হাত স্বৰ্গ পাইলেন। তাঁহার বহুদিনের আশা পূর্ণ হইতে চনিয়া দেখিয়া, তিনি দেশে তারে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তত্ত্তা ভর্কা এই সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইলেন এবং নারামূণগঞ্জ <sup>হুইটি</sup> যানের বিশেষ বন্দোবন্ত করিয়া রাখিলেন।

#### বেঞ্জরাগ্রামে উপনীত।

শুভদিনে দেবেন্দ্রনাথ কৃষ্ণকুমারকে দঙ্গে লইয়া হরেন্দ্রকুমারের বৃষ্ণি বৈশাখের শেষভাগে ঢাকা যাত্রা করিলেন। দ্বিপ্রহরে নার্মি পৌছিয়া দেখিলেন, অনেক লোক তাঁহার অভ্যর্থনার জ্ঞা স্মার্থ নারায়ণগঞ্জ হইতে গাড়ী ও নৌকাবোগে হরেন্দ্রক্<sup>মারের</sup>

মধাসময়ে উপনীত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া নানা স্থান হইতে ভক্তগণ সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তথায় সমাগত হইতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশ-শ্রবণ অপেক্ষা তাঁহার দর্শন ও সম্বলাভই যেন তাঁহাদের অধিক প্রিয়তর বোধ হইতে নাগিল।

## দূর-দূরান্তর হইতে জনসমাগম।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তরঞ্গ ভক্ত; তাঁহাকে দর্শন করিলে শ্রীপ্রীর্যাকুরকেই দর্শন করা হইবে, ইহা মনে করিয়া দ্র-দ্রান্তর হইতে প্রাভঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যান্ত জনসমাগম হইতে লাগিল। কোথাও সঙ্গীতধ্বনি, কোথাও ভোজনের পূর্ব্ব-কোলাহল, কোথাও বা ভক্তগণের আনন্দোচ্ছ্রাস—এই ভাবে হরেন্দ্রের স্থপ্রশস্থ বাটীখানি প্রতিদিন মুখরিত থাকিত। প্রত্যেকের প্রণাম ও সম্ভাবণে ক্রমশঃ এমন দ্বস্থা ইইয়া উঠিল বে, দেবেন্দ্রনাথ আর বিশ্রামের অবসর পান না।

এই সময় সন্ত্রীক শ্রীযুত জ্ঞানচন্দ্র বিশ্বাস, জ্ঞানচন্দ্র দত্ত ও হরেন্দ্রইমারের বড় ভগ্নীপতি শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কতিপয়
ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয় গ্রহণ করেন। হরেন্দ্রকুমারের জ্যেষ্ঠা
ভগ্নী, কনিষ্ঠ লাভা হেমচন্দ্রের স্ত্রী এবং বহু রমণী দেবেন্দ্রনাথের শ্রীচরণে
আজ্মসমর্পন করেন। হরেন্দ্রকুমারের পরিবারবর্গ সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের
শরম ভক্ত। তাঁহার পিতা শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র নাগ প্রায় এক বংসর
শর্ম ভক্ত। তাঁহার পিতা শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র নাগ প্রায় এক বংসর
শর্ম ভক্ত। তাঁহার পিতা শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র নাগ প্রবির্ত্তন ঘটে।
দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করেন। দেবেন্দ্রনাথের
শব্দনাভ করিয়া কৈলাসচন্দ্রের জীবনের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে।
শেষ জীবন ঈশ্বর চিন্তায় তিনি অতিবাহিত করেন। হরেন্দ্রের মাতা
ভালবাসা ও সরলতার প্রতিমূর্ত্তি। দেবেন্দ্রনাথকে গৃহে পাইয়া তাঁহাদের

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

238

আনন্দের আর সীমা রহিল না। কলিকাতা আসিয়া এই রুষ জননীর গুণকীর্ত্তন দেবেন্দ্রনাথের মুখে ধরিত না।

# দেবেন্দ্রনাথের রূপ-জ্যোতির পূর্ণ বিকাশ।

এই সময় দেবেন্দ্রনাথের বেঞ্চরাগ্রামে আগমনের সংবাদ ছানা প্রাণেশকুমার তথায় যাইয়া এই পূর্ণানন্দের মেলা দর্শন করে। দেবেন্দ্রনাথের রূপজ্যোতিঃ এখানে পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছিল; মেন স্থর্ব-বর্ণ দেহকান্তিচ্ছটা, তেমন আনন্দে উৎফুল্ল মূথকমল, তত্ত্বাহিলরাগে রঞ্জিত ওঠলালিমার ভদিমা এবং তাহা হইতে অমিয়মান সহাস্থ্য বাক্যলহরী দর্শকের নিকট এক অপূর্ব শোভা ধার্ম করিয়াছিল। কেহ বৃদ্ধদেহের রূপলাবণ্য নয়ন ভরিয়া দেখিডের কেহ কর্ণ পূরিয়া রহস্থপূর্ণ বাক্যামৃত পান করিতেছে—এ মূর্য ভাষায় অবর্ণনীয় !

## "ভালবাসাই ঈশবের স্বরূপ।"

একদিন সায়াহে হরেন্দ্রকুমারের বহির্বাটীর চন্তারে দেবেন্দ্রনা একখানা চেয়ারে উপবেশন করিয়া নশু লইতেছেন, সন্মুখের বের্ফা উপর গ্রামবাসী ছই তিনটী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, চর্তুরিই অনেক লোক দণ্ডায়মান। তাঁহার আগমনে ঐ বাটীর সক্ষা প্রেমানন্দে মন্ততার বিষয় উল্লেখ করায়, দেবেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলের প্রাণনাসা reciprocal (পরম্পরসাপেক্ষ)। আমি ভালবার্কি ভূমিও না ভালবাসিয়া থাকিতে পার না। আর কি ক্রাই ত্রাহাকে ভালবাসি, তাঁহার বাড়ীর বিড়ালটাও ভালবাসি। প্রিষ্টি ভালবাসা হয় না। ভালবাসায় mathematics (প্রিষ্টি

আहে; यांशांक ভानवामि, ठाँशंत छक्र-रेष्ट्रेरु ठाँतरे मठ छक्का कित—ठाँशंत स्वर्शांव आमात स्वर्शांव—ठाँशंत आश्रेत कित जाँशंत स्वर्शांव आमात स्वर्शांव —ठाँशंत आश्रेत कित आमात आमात आमात आमात आमात प्राप्त (मानवक्षांठित) छेशत शिंक्षण हिन्दू वन, म्मनमान वन, श्रुष्टिशान वन, मक्न क्षांठित मक्न धर्मित छेशां छे नित्कत छेशां छ रहः, वित्वर्वांत क्षांत शिंक्र शांत शांत वा। मक्नरे आश्रेनांत हरेशा यांत्र। वहें जांनवांमारे यिन दृष्क ना आमन, ज्यां धर्म कर्म किरमतः । जांनवांमारे क्षेत्रत स्वर्भ । अस् आमात खर्म वित्वत स्वर्भ स्वर्भ वित्वत स्वर्भ वित्वत स्वर्भ स्वर्य स्वर्भ स्वर्भ स्वर्भ स्वर्भ स्वर्भ स्वर्य स्वर्भ स्वर्भ स्वर्भ स्वर्भ स्वर्य स्वर्य स्वर्भ स्वर्भ स्वर्भ स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्भ स्वर्य स्वर्य स्वर्भ स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्

দেবেন্দ্রনাথ যে গৃহে রাত্রিতে শয়ন করিতেন, তাহার পার্শের
গৃহে হরেন্দ্র ও প্রাণেশকুমার শয়ন করিতেন। একদিন রাত্রি

দিপ্রহরের পর তাঁহার গৃহমধ্যে কি একটা শব্দ শুনিতে পাইয়া,

তাঁহারা উভয়ে ঐ গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া

দেখেন, দেবেন্দ্রনাথ শুল্র শয়্যার উপর একা বিসয়া রহিয়াছেন, রুষ্ণ
ক্যার পাশের থাটের উপর নিজাভিভূত। ঘর নিবিড় অদ্ধকার।

মশারির ভিতর দেবেন্দ্রনাথের দেহের আভায় তাঁহাকে ও তাঁহার

শয়্যাখানি বেশ স্কম্পন্ত দেখা যাইতেছিল। এই দেহছাতি দর্শক
দরের চক্ষে এখনও ভাসমান রহিয়াছে।

এই সময় হইতে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ আরম্ভ হইলেই দেবেন্দ্রনাথের
শরীর হইতে একটা বিশেষ আভা বিকাশ পাইতে দেখা যাইত।
শন্য সময়ে হাঁপানি প্রভৃতি রোগের যন্ত্রণায় মলিন ও মৃহ্মান অবস্থায়
শাকিতেন। শেষ জীবনে সহসা দেবেন্দ্রনাথের এই শারীরিক পরিবর্ত্তন
দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্যান্থিত হইতেন।

## गश्या (मदब्सनाथ

#### प्रत्यनात्पत्र विषात्र-श्रश् ।

েদেবেন্দ্রনাথের শরীর একে স্কন্থ নহে, তাহার উপর অভ লোক-সমাগমের ফলে প্রায় প্রত্যহই একটা না একটা রোগের উপদর্গ দেখা দিত। সহসা অন্থথ বৃদ্ধি হইলে হরেন্দ্র নিতান্ত বিরুত হইবেন মনে করিয়া, দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার বাটীতে অধিক দিন থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না।

কলিকাতায় ফিরিবার দিন স্থির হইল। কলিকাতা মাইনার দিন স্থির হইয়াছে শুনিয়া সকলেই শ্রিয়মাণ হইলেন। এমন আনন্দের হাট পরিত্যাগ করিয়া সংসারের কোলাহলে পুনরায় প্রবেশ করিতে কাহারও ইচ্ছা হইতেছে না। কিন্ত উপায় নাই, দেবেজনাই ত চিরদিন তাঁহাদের নিকট থাকিতে পারিবেন না, ইহা ভারিয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও সকলেই আপন আপন মনকে সাম্বনা দিতে লাগিলেন। হরেক্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ভয়ানক ক্রন্দন জুড়িয়া দিলেন, তদ্দর্শনে অনেকেই প্রকাশ্যে ও গোপনে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্মের বিষয়, কোমলহাদয় দেবেক্রনাথ স্থমিষ্ট ভারায় সকলকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন এবং অবিচলিতভাবে চিনিয়া সকলকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন এবং অবিচলিতভাবে চিনয়া সাকারে জন্য দৃঢ়সম্বল্প হইলেন। একদিনও আর বিলম্ব করিলেন না; মাত্র দশ দিনকাল তথায় অবস্থান করিয়া প্রাতে কলিকাভাভিম্নে

দেবেজ্রনাথ যথন হরেজ্রকুমারের বাটী পান্ধী আরোহণে পরিতার্থ করেন, তথন দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে চক্ষু মুছিতে মুছিটে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবেজ্রনার্থ পল্লীবাসী সকলকে বাটী ফিরিয়া যাইতে অন্থরোধ করিলেন। নির্বোধ বাকা বিফল হইল—কেহই ঘরে ফিরিলেন না। ভদ্রঘরের লজ্জাশীলা হুলকামিনীগণ মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে অনেক দ্র পর্যাস্ত চলিতে লাগিলেন। 'আর দেবেন্দ্রনাথকে এ জীবনে দেখিতে পাইব কি না জানি না; যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লই'—এই মনোভাব প্রবল হওয়াতে আপন মর্য্যাদা ভূলিয়া গিয়া তাঁহারা বে অনেক দ্র সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলেন না। বাটীর পুরুষদেরও ঐরপ সমান অবস্থা।

পান্ধী ক্রত চলিতে লাগিল। অন্থগামিগণ পশ্চাতে রহিলেন।

মতক্রণ পান্ধী দেখা যাইতে লাগিল, ততক্রণ স্ত্রী-পুরুষ কেহই ফিরিল
না। পরে পান্ধী অদৃশ্য হইলে সকলে বিষয়বদনে স্ব স্ব গৃহে ফিরিলা
আসিলেন। এখন তাঁহার স্থৃতি তাঁহাদের একমাত্র সম্বল হইল।
দেবেন্দ্রনাথের নম্নানন্দদায়ক কমনীয় দেবদেহ, স্থন্দর হাসি হাসি

ম্থের সরল অমায়িক মিষ্ট কথা, ভালবাসাপূর্ণ হৃদয়খানি ও তাঁহার
নাকস্থলভ ব্যবহার এখন সকলের অলৌকিক স্বপ্থ-শৃতির বিষয় মাত্রে
পা্রসিত হইল। ক্রমাগত কয়েক দিন পর্যান্ত দেবেন্দ্রনাথের বিষয়
আলোচনা ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোন কর্মেই ক্লচি ছিল না।

দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতার আসিয়া পূর্ববঙ্গবাসীর ভক্তি, বিশ্বাস ও সর্লতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "নাগ মহাশয়ের আগমনে দেখিলাম, বাত্তবিক্ই পূর্ববঙ্গ থক্ত হইয়াছে।"

一名。1980年的特殊等90%30

# ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

# মধুপুরে গমন।

ঢাকা হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসে দেবেন্দ্রনাথ অর্চনালয়ে দিরির আসিলেন। আষাঢ় মাসের রথযাত্রার দিবস খুলনা হইতে শ্রীষ্ট্ উপেন্দ্রনাথ রায় নামক একটা ব্রাহ্মণ যুবক দেবেন্দ্রনাথের নির্ফ আসিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

# ঠাকুরবাড়ীর জন্ম জমি ক্রয়ের চেষ্টা।

সমূথে বর্ষাকাল; বর্ষায় তাঁহার শরীর অস্থ্য হইয়া পদ্ধে বিশেষতঃ অর্চনালয়ের বাটাতে স্বভাবতঃই বর্ষাকালে অন্ধ্র বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থা দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথের আপ্রিতা পূর্মোচ কিরণ মা তাঁহার বাসের জন্ম একখানা নৃতন বাটা প্রকা করিয়া দিতে চাহিলেন। দেবেন্দ্রনাথ শুধু নিজের স্থাপের জালা অপর বাড়ী ভাড়া করিয়াও তথায় থাকিতে চাহিলে থাকিতে পারিতে অপর বাড়ী ভাড়া করিয়াও তথায় থাকিতে চাহিলে থাকিতে পারিতে কিন্তু ঠাকুরবাড়ী ছাড়িয়া অন্ম বাড়ীতে থাকিতে আদৌ বাফ হইলেন না। তিনি বলিলেন, "যদি তোমরা ঠাকুরকে বাফ হইলেন না। তিনি বলিলেন, "যদি তোমরা ঠাকুরকে বাফ বাদ দাও। ঠাকুরবাড়ী পরিত্যাপ করিয়া অন্ম স্থানে বাস আমার্কি বাদ দাও। ঠাকুরবাড়ী পরিত্যাপ করিয়া অন্ম স্থানে বাস আমার্কি বার্মা হইবে না।" স্কতরাং নিকটবর্ত্তী স্থানে ঠাকুরবাড়ী ও কর্মে বারা হইবে না।" স্কতরাং নিকটবর্ত্তী স্থানে ঠাকুরবাড়ী ও ক্রমি বারা হইবে না।" সক্রেরাণী বাড়ীর অন্বেষণ চলিতে লাগিল। তত্বপযোগী বাটা না পাওয়ায়, জমি ক্রম্ম করিয়া আবশ্রকমত ঘর কির্মা লাইবার চেষ্টা হইতে লাগিল।

# 'আমার মন কি শেবে বাড়ীর উপর পড়িয়া থাকিবে ?'

তাঁহার সংকল্প শুনিয়া প্যারীবাব আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "পামি ভুল করিয়াছি। যদি জমির বান্ধনা আমার নামে করিতাম, তাহা হইলে কেহ বান্ধনা রদ করিতে পারিত না। পরে বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে দিলেই ভাল হইত।" বাটী হইল না দেখিয়া তিনি টাকা লইবার জন্ম দেবেন্দ্রনাথকে অন্ধরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই টাকা গ্রহণ করিলেন না।

দেবেজ্ঞনাথ বলিয়াছিলেন, "এই (বর্ত্তমান অর্চ্চনালয়) বাটাতে কর্তু ঠাকুরের নাম, কত মহাপুরুষের আগমন হইয়াছে, এ বাটা এখন তীর্থহান হইয়া গিয়াছে।" এই নিমিত্ত দেবেজ্ঞনাথ অন্ত চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া এই বাটাতেই থাকিতে লাগিলেন।

220

# মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

# হেম রায়ের বাটীতে উৎসব।

আবাঢ় মাসের শেষভাগে একদিন দেবেন্দ্রনাথ নিজেই ভবানীপুরে হেম রায়ের বাটীতে ভক্তগণের সমাগমের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পরবর্ত্তী রবিবার উৎসবের দিন স্থির হইল। প্রাতঃকালে অর্চনালর হইতে তিনি তথার গমন করিলেন। সেখানে পুরুষ ও স্ত্রী ভক্তগণ প্রভাত হইতেই সমাগত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ছোট বাড়ী\* ভক্তে পরিপূর্ণ; তিনি ভক্তগণের সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, সকলেই আনন্দে বিভোর; দ্বিপ্রহরে গান আরাত্রিক সহ ভোগরাগ হইল।

বৈকালে নৃতন নৃতন ভক্ত আসিতে লাগিলেন। বিক্রমপুর যোলঘর-নিবাসী প্রীয়ৃত রাজেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, প্রাণেশকুমারের নিক্ট দেবেন্দ্রনাথের সংবাদ পাইয়া গ্রীয়াবকাশে দেবেন্দ্রনাথের দর্শনার্থ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ঐ দিবস অর্চ্চনালয়ে যাইয়া তাঁহায় দর্শন না পাইয়া হেম রায়ের বাটী যাইয়া উপস্থিত হন। দেবেন্দ্রনাথ নবাগত রাজেন্দ্রকুমারকে দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলে, এবং অর্চ্চনালয়ে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। রাজেন্দ্রকুমার পরে অর্চ্চনালয়ে সন্ত্রীক গমন করিয়া প্রীন্ত্রীয়াকুরের প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং দেবেন্দ্রনাথকে গান করিয়া প্রীন্তরির প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং দেবেন্দ্রনাথকে গান করিয়া ভানান।

দেবেজনাথ বিভিন্ন ভাবের ভক্ত একত্র সমাগত হইলেই মাঝে মারে তাঁহাদের পরস্পরের ভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত 'অমৃত্বে এই বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে তর্ক মুজি দিয়া তামাসা দেখিতেন। কখনও 'নিত্য আগে কি লীলা আগে

১৩নং অগদানন্দ মুখাজ্জির লেন। এই বাটা এখন নৃত্ন প্রস্তুত হুইরাছে বা

ীপ্রীঠাকুরের নিত্য অর্চনার স্থানে পরিণত হুইরাছে।

'সাকার সত্য, কি নিরাকার সত্য,' 'শ্রদ্ধা কাহাকে বলে' ? ইত্যাদি
নানারপ প্রশ্ন নিজেই উত্থাপন করিয়া ভক্তগণের মধ্যে পরস্পর
আলোচনা করিতে ও যুক্তিতর্ক সাহায্যে আপন আপন মত
সমর্থন করিতে বলিতেন। তর্ক অনেক সমর তুম্ল আকার ধারণ
করিত। তিনি তথন মৃত্ মৃত্ হাসিতেন ও তাঁহাদের তর্কবিতর্ক
শুনিতেন। মাঝে মাঝে পরাজিতপ্রায় পক্ষের যুক্তি যোগাইয়া দিয়া
আবার বিচার জোর করিয়া দিতেন। অবশেষে ত্ই একটী সরল
কথায় সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়া সকলকে সম্ভট্ট করিতেন।

हम बारबंद वांगिटा थे मिन देवकानदिना बाक् मामा थेक्छ छङ्गण अदनक्ष्मण छर्क-विग्नंत कित्रशाहित्नन । बांबिट यर्कनानर् कितिशा आंगिशा, त्मारविद्यनाथ छङ्गत्पननीत ७ छांशामत आंनािंगि विश्व ७ मिकारा त्र भूनः भूनः छेत्वथ कित्रशा वज़्रे आनम्म थिका कित्रशाहित्नन । विनशाहित्नन, "त्यांगात्त्र आंनािंगि अधित थे विश्व आंगांत्र अख्ता द्यां आंगांत अख्त द्य आंकाम श्रामां श्रामां श्रामां अख्र द्य आंकाम श्रामां श्राम

ইহার পর একদিন সন্ধ্যার পর অর্চ্চনালয়ে ঠাকুরের আরাত্রিক সমাপনান্তে জনৈক ভক্ত কৃষ্ণবিষয়ক গান করিতে আরম্ভ করেন। এই গান শুনিতে শুনিতে দেবেন্দ্রনাথ ভাবস্থ হইয়া যান এবং হস্তব্য় উল্লোলন করিয়া "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলিতে থাকেন। এই ভাবে কিছুকাল অবস্থান করেন।

এইভাবে বর্থাকাল কাটিয়া গেল, ক্রমে শারদীয়া পূজা আসিল।

অষ্ট্র শরীরে ভক্তগণসঙ্গে তাহা আনন্দে কাটাইয়া দিলেন। শারীরিক

অবস্থা পূর্বে হইতে ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে লাগিল, কোন থাছদ্রব্যেই

তাহার ক্রচি ছিল না। এই সময় একপ্রকার জোর করিয়াই তাঁহাকে

222

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

আহার করান হইত। বালককে যেমন বুঝাইয়া ভ্লাইয়া আহার করাইতে হয়, তাঁহাকেও তেমনই করাইতে হইত।

# मधूभूदत्र यादेवात्र श्रखाव ।

পূর্ব্ব হইতে কবিরাজ মহানন্দ দেন দেবেন্দ্রনাথের চিকিৎসা করিতে ছিলেন। তাঁহার ঔষধে প্রথম ছই এক দিন উপকার বােধ হইড, পরে আর হইত না। বিচক্ষণ কবিরাজ মহাশয় অতি যত্ত্বের সহিত চিকিৎসা করিয়াও যথন ফলে কিছু দাঁড়াইতেছে না দেখিলে, তখন তাঁহাকে স্থানপরিবর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন। কবিয়ায়্ব মহাশয় নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে মধুপুর মনোনীত করিলেন।

অবিলয়ে চারুচন্দ্র মধুপুর গিয়া "নবীন কুটার" নামক বাদী
ভাড়া করিয়া আসিলেন। পরবর্ত্তী ১০ই অগ্রহারণ তারিং
চারুচন্দ্র ও কৃষ্ণকুমার দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভাতৃজায়াকে সফে নইর
মধুপুর যাত্রা করিলেন। হেমচন্দ্র বস্তুর পুত্রকন্তাগণও তারা
সঙ্গে গিয়াছিলেন। মধুপুরের সকল বিষয়ের বন্দোবন্ত করিয়া বি
চারুচন্দ্র ও রমেন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। সেবাভ্রমা
জন্ম কৃষ্ণকুমার প্রভৃতি রহিলেন। মধুপুরে লোকের বসতি ভার্
ক্রিল। পার্যের বাটীতে হরিগোপালের শ্বন্তর যাদব বার্ ছিলেন
এখানে কেবল তিনিই সকাল-সন্ধ্যা দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়া ঘাইজো
এখানে কেবল তিনিই সকাল-সন্ধ্যা দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়া ঘাইজো
কর্মার তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথের সামান্ত কথাবার্ত্তা হর্মা
দেবেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া যাদব বাব্র মনের অনেক
কর্মা
তিরোহিত হইয়া যায় এবং ঠাকুরের উপর ভব্তি ও বিশ্
বিজ্ঞাল হয়। তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর বোধ হয় আমার সর্বা
বিদ্বার জন্মই আপনাকে মধুপুর আনিয়াছেন।"

# ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

220

# দেবেন্দ্রनাথের হঠাৎ অমুখ বৃদ্ধ।

একদিন হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া দেবেন্দ্রনাথের অস্থথ-বৃদ্ধি হয় এবং তারে এই সংবাদ পাইয়া নলিনীকান্ত, চারুচন্দ্র, বড় বাব্ প্রভৃতি উদ্বিগ্ন-চিত্তে কলিকাতা হইতে মধুপুর রওনা হন। রাত্রি একটার সময় সকলে পৌছিয়া দেখিলেন, দেবেন্দ্রনাথ একটু ভাল আছেন এবং তাঁহাদের আগমন-প্রতীক্ষায় শয়ায় বসিয়া রহিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের অস্থথ তাঁহাদিগকে দেখিয়া যেন দ্রীভৃত হইয়া গেল এবং তিনি প্রভুল্লচিত্তে তাঁহাদিগের সহিত কথোপকখনে প্রবৃত্ত হইলেন। অস্থথের সময় অনেক দিন রাত্রি জাগরণ করিয়া কৃষ্ণকুমার প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে হরিগোপাল তাঁহার স্ত্রী ও ভগ্নীসহ মধুপুরে আসিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন।

#### ভক্ত-সমাগম।

ইহার পর প্রীযুত হরিপদ শর্মা নামক এক নৃতন ভক্ত কটিরাজ্ঞগড় হইতে দেবেন্দ্রনাথের নিকট আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ বিনিয়ছিলেন, "ইহার সবই প্রস্তুত, কেবলমাত্র একবার বিনিয়া দেওয়া দরকার ছিল।" ইনি অনেকগুলি ঠাকুর ও স্বামীজির গ্রন্থ আনিয়া দেবেন্দ্রনাথের নিকট রাথিয়া বিলিয়াছিলেন, "আজ হ'তে আমার গ্রন্থপাঠ শেষ হলো, ও সব পুত্তক আপনার কাছেই থাকুক।" ইহার পর তিনি অন্যত্র চলিয়া যান, পরে তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া বার নাই।

কিছু দিন পরে মীরাট হইতে প্রতাপচন্দ্র, কলিকাতা হইতে রাজকুমার, শচীক্রনাথ ও স্থশীলচন্দ্র আসিলেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যহ সদ্ধ্যার পূর্ব্বে বাটাস্থ একটা কাঁটাল-বুক্ষের নিমে বসিতেন এন ভক্তগণসহ ভগবৎ-প্রসঙ্গে আলাপ ও পাঠাদি করিতেন। ম্বৃপ্রের বাটাটা যেন ঋবির আশ্রমে পরিণত হইল। তথায় গ্রামনার্নী সাঁওতালগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে প্রায়ই আসিত। ডিনিঃ তাহাদিগকে মিষ্ট সম্ভাষণদারা তুই করিতেন। তাহারা দেবেজনামে ভালবাসায় আরুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনাদের জন বলিয়া মন করিত এবং তাহাদের গান ও নৃত্য দারা তাঁহাকে তুই করিত। ক্রমে তিনি একটু স্কুস্থ হওয়ায় নলিনীকান্ত, ক্রম্ভকুমার, বড়বার, হেমবস্থর পুক্রক্যাগণ চলিয়া আসিলেন। এখন হরিগোপালের ই ও ভগ্নী তাঁহার সেবার জন্ম রহিলেন। কিছুদিন পরে বড় বার আবার একা মধুপুরে তাঁহার নিকট গমন করিলেন।

ইহার কয়েক দিন পরে দেবেন্দ্রনাথের প্রাভূজায়ার পায়ে এন কাঁটা ফুটিয়া সেই স্থানটী পাকিয়া উঠিল; অন্ত দিকে দেবেন্দ্রনাথে সহসা ঠাণ্ডা লাগিয়া পুনরায় প্রসিমী (pleurisy) হইবার উপর্জ হইল।

দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার আতৃজায়া উভয়ে বড় কট পার্মা লাগিলেন। বড় বাব্ একাকী বড় বিত্রত হইয়া পড়িলেন। বার্মা করা, ডাক্তার ডাকা, ঔষধ আনা সকলই তাঁহাকে একা করিতে ইন্মা কেহ কেহ দেবেন্দ্রনাথের আতৃজায়ার পায়ে অন্তর করিতে ইন্মা বিলিলেন। বিদেশে এরপ অবস্থায় থাকা মুক্তিয়ুক্ত নয়, মনে করি দেবেন্দ্রনাথ তৃঃথ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার ঘরভরা ছেলি মারা বার্মা থাকতে আমি বিদেশে কি শেষে লোকের অভাবে মারা বার্মা কথাগুলি বড় বাব্র প্রাণে এত লাগিয়াছিল যে, তৎক্ষণাৎ করিমার্মা বিলারা পাঠাইলেন। ইটালী হইতে চায়্লচন্দ্র, রমেন্দ্র ও তাঁহার বি

## ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

256

মধুপুর রওনা হইলেন। ইহাদিগের পৌছিবার পূর্বে হরিগোপালের ভিনিনী প্রাণপণে তাঁহাদিগের সেবা করিয়াছিলেন। মধুপুরে পৌছিয়া সেবকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ অস্কস্থ হইয়া পড়িলেন। অগত্যা সকলেই সম্বর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করা সম্বত মনে করিলেন এবং ছই দিন পরেই গাড়ী রিজার্ভ করিয়া সকলে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। এইরূপ নানা উদ্বেগের সহিত মধুপুরে দেবেন্দ্রনাথ প্রায় ছই মাসকাল কাটাইয়াছিলেন।

A STATE OF THE PROPERTY.

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

# একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

# অৰ্চনালয়ে অবস্থান।

(ככבכ)

ভাল হইয়া গেল। নিজে কথন একটু ভাল থাকিতেন, কথন ভাল হইয়া গেল। নিজে কথন একটু ভাল থাকিতেন, কথন ভালথের যায় কন্ত পাইতেন। এই ভাবে দেবেন্দ্রনাথের ঘীবনা অবশিষ্ট দিন অর্চনালয়ে অবস্থান করিয়া কাটিতে লাগি। শরীর স্বস্থ রাখিবার জন্ম অনেক প্রকার চেন্তা হইতে লাগি। শরীর স্বস্থ রাখিবার জন্ম অনেক প্রকার চেন্তা হইতে লাগি। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বারিদবরণ বাবু দেখিলেন। করিয়া মহানন্দ সেন মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই দেখিতেছিলেন। পরে এক্র মহানন্দ সেন মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই দেখিতেছিলেন। পরে এক্র ইউনিপ্যাথিক ডাক্তারও দেখিলেন। ডাক্তার বি, দি, মেন্ট ইউনিপ্যাথিক ডাক্তারও দেখিলেন। ডাক্তার বি, দি, মেন্ট কিছু দিন দেখিলেন। প্রত্যেকের ঔরধেই প্রথম প্রথম হই এক দি একটু রোগের উপশম বোধ হয়, কিন্তু ফল স্থায়ী হয় না। অবশ্যে প্রেক্তিক জমিদার স্থরেন্দ্র বাবুর হন্তে চিকিৎসার ভার নাম্ভ ইটা দেবেন্দ্রনাথ স্থরেন্দ্র বাবুকে বড় ভালবাসিতেন, স্থরেন্দ্র বাবুক্ত রার্টা নেরতিশয় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। ঔরধের গুণেই হউক, বা ভালবার্গ গ্রেণ্ট হউক, স্থরেন্দ্র বাবুর ঔরধেই দেবেন্দ্রনাথ ভাল থাকিতেন। গুণেই হউক, বা ভালবার্গ গ্রেণ্ট হউক, স্থরেন্দ্র বাবুর ঔরধেই দেবেন্দ্রনাথ ভাল থাকিতেন।

এই সময় শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বস্তু, প্রমথনাথ বন্দ্যোগাধ্যার প্র

হেন বিনাৰ মান দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয়লাভ করেন।
দেবেন্দ্রনাথের প্রথম দর্শনের দিনই ভক্তগণ মনে বৃধিটি ।
বেন তিনি কত কালের আলাপী—জন্মজন্মান্তরের আগনার বিশি
মাঝে ধেন নিক্দেশ হইয়া গিয়াছিলেন, আবার মিলন ঘটিল।

নিকট যতক্ষণ বসিয়া থাকা যাইত, ততক্ষণ বিশ্বস্থাণ্ডের সমস্ত ব্যাপারই ভুল হইয়া যাইত—মনে কোন ভোগবাসনাই জাগিত না।

এইভাবে অভিভূত জনৈক ভক্ত একদিবস বাহিরে বসিয়া আপন
মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহার আর কোনরূপ বাসনা-কামনা
নাই। কিছুক্ষণ পরে নিকটে আসিলে, দেবেন্দ্রনাথ ভাহাকে লক্ষ্য
করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এখানে অনেকেই মনে করেন, তিনি কামনাশৃত্য হইয়াছেন। কিন্তু দূরে গেলেই বোঝা যায়, কেমন গাঁটে গাঁটে
কামনাগুলি ভোগের অবকাশ খুঁজছে। বাসনা কি অমনি যায়?
তাঁকে লাভ করলে তবে বাসনা নির্দ্দুল হয়।" ভক্তটী লক্ষ্যায় অধোবদন
হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ ভক্তগণের মনের ভাব বা তাঁহাদের গোপনে
কৃত অকার্য্যাদি অনেক ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া প্রায়ই তাঁহাদিগকে
এইরপে শিক্ষা দিতেন।

#### ন্তোত্র রচনা।

এই সমরে কিছু দিন দেবেন্দ্রনাথ শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী হইভে ভোঁত্রাদি ক্রম্ভকুমারের দারা পাঠ করাইয়া শুনিতেন। অস্তম্থ শরীর নইয়াই দেবেন্দ্রনাথ এই সময়ে—

> "ভবদাগর-তারণ কারণ হে, ববি-নন্দন-বন্ধন খণ্ডন হে। শরণাগত কিম্বর ভীত মনে, শুক্রদেব দয়া কর দীন জনে॥ ইত্যাদি

বিখ্যাত শ্রীগুরুন্তবাষ্ট্রকটা রচনা করেন। ইহা অন্নদিনমধ্যেই মুখে মুখে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া যায়। স্তবটা কৃষ্ণকুমারের মধুর কঠে

<sup>\*</sup> দেবগীতির ১ পৃষ্ঠা ডাইবা।

আবৃত্তি হইতে শুনিয়া স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম মহারাজ) অভান্ত গ্রন্থ হইয়াছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাথাল মহারাজ) বলিয়াছিলেন, "দেনে বাবু যে উচ্চ অবস্থায় অবস্থান করিয়া এই স্থোত্তটী লিখিয়াছেন, তায় অনেকেরই ত্র্র্ল্লভ।" স্বামী তুরিয়ানন্দ (হরি মহারাজ) অভি গন্ধীরলান উক্ত স্থোত্তটীর মধ্যস্থিত "মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে," এই পদ্দী বার বার উচ্চারণ করিয়৷ আনন্দে বিভোর হইতেন। বর্চমান সময়ে এই স্থোত্তটী ভারতের নানা সম্প্রদায়ের দেবালয়মধ্যেও জ্ব বিভালয়ে প্রত্যহ পঠিত হইয়া থাকে। অর্চনালয়ে সন্ধ্যারাত্তিকের প্রসমবেত ভক্তগণ কর্ত্বক ইহা নিত্য গীত হইয়া থাকে।

ইহার কিছু দিন পর দেবেন্দ্রনাথ-

"মহাযোগযোগে মহাদেব রাজে। শশিখণ্ড ভালে কিবা শুত্র সাজে॥"\* ইত্যাদি

धीमश्रामवाष्ट्रेक त्राचन करत्रन ।

# স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির আগমন।

চৈত্র মাসের শেষ ভাগে এক দিবস নিজ হইতেই পুজাপাদ খানি বিশ্বানন্দ মহারাজ স্বামী তুরিয়ানন্দ, প্রেমানন্দ ও হরিহরানন্দ স্বাহি ব্যাহারে দেবেন্দ্রনাথকে দেখিতে অর্চ্চনালয়ে আগমন করে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়েন বার তাঁহাদের প্রীত্যর্থে নানারূপ খাল্য প্রস্তুত করাইয়া তাঁহাদিগকে ভার্মিকরান। মহারাজগণ দেবেন্দ্রনাথের সহিত মধুর আলাগনে সম্ব্রিমিকরানায়ে অতিবাহিত করেন। সন্ধ্যার পূর্কের স্থ্রেন বার তাঁহাদি অর্কথানি ফটো তুলিয়াছিলেন।

<sup>\* (</sup>प्रविगीि ७० शृष्ठी सहैवा।



দেবেন্দ্রনাথ

স্বামী হরিহরানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

सामी जूतीयानन

স্বামী প্রেমানন্দ

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাদের সন্মিলন এক অপূর্ব্ব মনোহর দৃষ্ট ! নিজেদের অন্তরে ষে আনন্দ তরঙ্গায়িত হইতেছিল, তাহা তাঁহারা কোনরূপে ব্যক্ত করিতে গারিতেছিলেন না। পরস্পার পরস্পারকে প্রণাম ও আলিঙ্গন, শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও সাদর সম্ভাযণ করিয়া কিছুতেই যেন আশা মিটিতেছিল না।

বামী ব্রশানন্দজীকে দেবেন্দ্রনাথ শ্রীপ্রীঠাকুরের তুল্য জ্ঞান করিতেন।
তিনি বলিতেন, "ঠাকুর আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, তিনি ও রাখাল
মহারাজ এক।" ঠাকুরের সহিত প্রথম-মিলন-দিবসেই বাবুরাম
মহারাজের সহিত দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। উভয়েই সমগুণায়িত
কোমলপ্রাণ ছিলেন। এই নিমিন্ত উভয়ের মিলন ও প্রেম-প্রীতিব্যবহার
সর্বনাই মধুর-ভাবে দৃষ্ট হইত। সৌম্যমূর্ত্তি হরি মহারাজকে তিনি
থবিজ্ঞানে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। মঠের সন্মাসী গুরুলাত্রগণকে
দেবেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ সহোদর জ্ঞান করিতেন। তাঁহার নিকট কেহ
সন্মাস প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"ঠাকুর
আমায় সন্মাস দেন নাই। যদি সন্মাস লইবার বাসনা হইয়া থাকে,
তবে মঠে যাও। সেখানে আমার বড় ভাইয়েরা আছেন—তাঁহারা
ভাগীর শিরোমণি, তাঁহাদের নিকট যাও।"

# ভক্তগণের নিকট প্রেমভাণ্ডার উন্মৃক।

দেবেন্দ্রনাথ জীবনের শেষ কয়েক মাস ভক্তগণের নিকট তাঁহার প্রেম-ভাগুর একেবারে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে সর্মদাই জভয় দিতেন এবং নানা প্রকারে উৎসাহিত করিতেন, লার বলিতেন, "দেখ, তোরা ঠাকুরের ঘরের লোক, তোদের ভাবনা কিসের ? তা না হলে এই ত এত বড় কলিকাতা সহর, আর সব লোক তো ঠাকুরের কথা শুন্তে আসে না, তোরাই বা আসিস্ 200

# মহাত্মা দেবেজনাথ

কেন ? তোদের সঙ্গে আমার একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে কি না, ডাই তোদের এখানে আদৃতে হয়েছে।"

# "ঠাকুরের ঘরের উল্টো চাবী।"

সাধন-ভজন সম্বন্ধে জনৈক ভক্ত একদিন জিজ্ঞাসা করিলে দেবেছনাৰ বলিয়াছিলেন, "দেখ, ঠাকুরের ঘরের উল্টো চাবী। এই ক্র তাঁকে পাওয়া যায়, আর এই করলে তাঁকে পাওয়া যায় ন এমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। তথু সাধন-ভজন কর্লেই বি তাঁকে পাওয়া যায় রে? তিনি কি শাক মাছ যে, দান দি কিনবি ? তপস্থার বলে তাঁকে পাইতে যাওয়া ঠিক কামারে ঘরে স্ট বিক্রী কর্তে যাওয়ার মত। তিনি ইচ্ছাময়, নিজে ইচ্ছা হলেই তিনি ধরা দেন। তবে তাঁর কুপা লাভের গ একটু কিছু করতে হয়,—ভাবের ঘরে চুরি না করে, খেতে, ভরে উঠ্তে, বদ্তে তাঁর স্মরণ-মনন কর্তে হয়,—তাঁর নামে গ<sup>াঁ</sup> থাক্তে হয়, তাতে যদি তাঁর দয়া হয়। তাঁর দয়া হইলে কর্ম-গ্র খণ্ডন হয়। কৃষ্টির ফল আর তথন মিলে না।"

# "ভগবান-লাভ ত হয়েই আছে।"

আর একদিন একটা ভক্ত "মশাই, ভগবান্কে কি দতা স্থা দর্শন করা যায় ?" ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তরে দেবেজনাথ বন্দে "তাঁকে দেখতে চাইলেই দেখা যায়। তিনি যে খ্ব আপনার গো<sup>র</sup> তিনি ত তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছেন, নিয়তই সকলের জয়া বিরাজ্যান! কিন্তু তোমরা তাঁর দিক হইতে মুখ ফিরিয়ে তাই দেখতে পাও না। আন্তরিকভাবে ডাক্লেই তিনি দিবেন। তাঁকে খুব আপনার জন জ্ঞানে কাতর হয়ে ভাক বি কেমন তাঁর দেখা না পাও ?"

আবার একদিন আপনা হইতেই বলিতে লাগিলেন, "ভগবান্-লাভ, ভগবান্-লাভ করিন্, ভগবান্-লাভ ত হয়েই আছে রে! তবে কি জানিন্, জিনিষটে উপল্কি কর্তে হবে।

"মা ত প্রচ্র পরিমাণে উপাদের খান্ত হাঁড়িভোরে শিকের তুলে রেখেছেন। এখন তোরা খেলার এত মেতে আছিস্ যে, দিলেও খাবি না। তোদের বেশ একটু ক্ষিদে পাক্, হাঁড়ির নীচে এসে, হাঁড়ি ধরবার জন্ম যখন একটু লাফাবি ঝাঁপাবি, তখন মা এসে হাঁড়িটী নামাইয়া তোদের ইচ্ছামত পেট ভরে খাওয়াবেন।

## 'এত হঃখ-কষ্ট হয় কেন ?'

"তোদের এত তঃখ-কট হয় কেন ? বলবি, লোকে এক গুণ থেটে দশ গুণ পায়, আর তোরা দশ গুণ থেটে এক গুণও পান না; তা হলে কি করে তাঁকে দয়াময় বলা য়য় ? এর মানে কি জানিদ ? তোরা যে স্রোতের উন্টো দিকে য়াচ্ছিদ । জগংন্দারটা দব কামিনীকাঞ্চনের একটানা স্রোতে ভেসে চলেছে, তোরা তার উন্টা স্রোতে চলেছিদ । কাজেই তোদের কট থবে না ? বহু জন্মের পুঞ্জীক্বত কর্মফল এই জন্মে হিসেব নিকেশ করে যেতে হবে। কাজেই তোদের তুর্গতি হবে না ত হবে কার ? আর সকলে গোঁজামিল দিয়ে Compromise (আপোর) করে গতেই থাকে, তুঃখ কট্ট তত বোঝে না ।

# 'হতাশ হবার কিছুই নাই।'

"Struggling is the beauty of life (সংগ্রামেই জীবনের মাধ্যা)। Struggle (জীবনের সংগ্রাম) শেষ হলে ত জীবনের সৌন্দর্যাই চলে গেল। Struggle (সংগ্রাম) করতে করতে একবার এগুবে, একবার পিছোবে—এই করেই ক্রমে উন্নতি হবে। জ্বাজ কোন গতিই সোজা নয়; তরঙ্গ গতিতে সব চলে—যন নেয়ে গেলে হতাশ হবার কিছুই নাই, আবার উঠ্তেই হবে। হডানে চাইতে অনিষ্টকারী আর কিছু নাই। সমুদ্রে বালিকণার 🖦 এ জগতের শোক, হঃখ প্রভৃতি সকল ভাবই কিছু না কিছু নিঃ মনকে দৃঢ় করে দেয়। হতাশ কিছুই দেয় না, অধিকন্ত মনের ক र्द्र कदियां नरेया यात्र।"

# দেবেক্সনাথ দীক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন না।

দেবেন্দ্রনাথ দীক্ষাদানের বড় পক্ষপাতী ছিলেন না। জি বলিতেন, "ওরে, যদি ওঁ ক্লীং ইত্যাদি কানে না গুনিলে জাঁদে পাওয়া না যায়, এমন একটা বদ্ধমূল সংস্কার থাকে, তা হলে জী (মন্ত্রটা) নেওয়াই ভাল। ভগবান্ কি সাপ যে তাঁকে মন্ত্র পরে বশ করবি? দীক্ষা মানে একটি শক্তিদান; তা সে কানে কানে म्बर्ग यात्र, टार्ट्य टार्ट्य एन्ड्या यात्र, मत्न मत्नड म्बर्ग वह স্পর্শ করেও দেওয়া যায়, আবার চিঠিতে চিঠিতেও দেওয়া <sup>বার</sup> সেই শক্তির বলে তাঁর প্রতি আন্তরিক ভালবাসা আসলেই <sup>জাগ</sup> লাভ করা যায়। আর যদি ভগবানকে প্রাণভরে ভালবেসে—সর্<sup>নভাগ</sup> ভেকেও না পাওয়া যায়, তবে তেমন ভগবানের দরকার কি ?"

# যোগবাগের পক্ষপাতী ছিলেন না।

দেবেন্দ্রনাথ যোগধাগের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ব<sup>রিক্র</sup> "যতক্ষণ যোগের অবস্থায় থাকা যায় ততক্ষণ আনন্দ বোহ বটে, কিন্তু পরে যে কে সেই মানুষ। ভক্তিভাবে তাঁর সহিত দ্ব শম্ম স্থাপন ক'রে থাকতে পারলেই ভরপূর হয়ে থাকা বার

কি কম বড় সাধনা বা তপস্থা যে, উঠ্তে, বস্তে, থেতে, শুতে— সমস্ত কাজের ভিতর তাঁর স্মরণ মনন করা ?" এই বলিয়া গিরিশ বাব্র শেষ জীবনের কথা উল্লেখ করিতেন।

#### খ্যানের দারা মনের একাগ্রতা বর্দ্ধিত হয়।

ধ্যানের সম্বন্ধে দেবেজ্রনাথ বলিতেন, "ষেমন প্রিয়ন্ধনের সমীপে অবস্থান করিতে ও তাহাকে সর্বাদা দর্শন করিতে ভাল লাগে, তেমনি নিজ ইষ্টের নিকট অবস্থান ও তাঁহাকে দর্শন করিতে চেষ্টা করাই ধ্যান। এই ধ্যানের দ্বারা মনের একাগ্রতা বর্দ্ধিত হয়। মনের একাগ্রতা ভিন্ন কোন মহৎ কার্য্যই সংসাধিত হয় না।"

## কর্ম্মে মনোনিবেশ মন আয়ত্তের স্থলভ উপায়।

মনের এই একাগ্রতা সম্বন্ধে তিনি জনৈক ভক্তকে লিখিয়াছিলেন,
"তোমাদের কতবার বলিয়াছি, স্মরণ থাকিতে পারে যে, যখন যে
কোন কার্য্য করিবে, তাহাতেই মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিবে।
মনকে আয়ন্ত করিতে হইলে ইহাই স্থলভ উপায়। মন আয়ন্ত না
ইইলে সাধন-ভজন কিছুই হয় না।"

## কাজ-কর্ম্মের উদান্তে দেবেক্রনাথ অসম্ভষ্ট।

দেবেন্দ্রনাথ ভক্তগণকে সর্বাদা সত্যনিষ্ঠ হইয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে বলিতেন। তাঁহাদের কাজকর্মে উদাস্থ দেখিলে তিনি অতিশয় অসম্ভষ্ট ইইতেন। একটা যুবককে লিখিয়াছিলেন, "\* \* বিশেষতঃ চাকুরি করিয়া যাহাকে জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহার তাহাতে উদাস্থা করায় পাপের সঞ্চার হয়। আমাদের গ্রাসাচ্ছাদন শ্রমায়ত্ত। পরিশ্রম না করিলে অয়কষ্ট অনিবার্য্য। ইহা জ্ঞানে চাকুরিতে কথনই

508

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

অষত্ম বা ওদাস্থ করিবে না। কার্য্যের ফল কথনও বিফল হয় না; সময়ে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। \*\*।"

## 'চৈতন্ত আসিলে কিছুতেই ভূল হয় नা।'

আর একস্থানে বলিয়াছেন, "যে যে কাজ করে, তাহা যদি সপ্র মন দিয়া সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইতেই তাহার অন্তরের চেতনা জাগিয়া উঠে। চৈতন্য আসিলে কিছুতেই ভূল হয় না। স্হঁচটা পর্যান্ত কোথায় পড়িয়া আছে, তাহাও মনে ভাগিতে থাকে। তমোগুণের আধিক্যেই ভূল ঘটে। চৈতন্তর্যুক্ত ব্যক্তির দারা জগতের সর্ব্বদাই কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। কারণ, তাহাদের অন্তরমুখী দৃষ্টিতে যাবতীয় ইষ্টানিষ্ট-ঘটনাই প্রতিভাগের, অনিষ্ট হইতে যাহাতে লোকে রক্ষা পায়, তদ্বিময়ে উহাদের চেষ্টা স্বতঃই নিয়োজিত হইয়া থাকে।" এ বিষয়ে দেবেজনাথ স্বামীজির কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "একদিন স্বামীজি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'বিশ্বব্রন্থাণ্ডের স্থদ্র প্রান্তে কোথায় ভাল মন্দ কি হর্ছেন সবই যেন মনে ভাগছে'।"

দেবেন্দ্রনাথ-লিখিত এইরূপ নানা উপদেশপূর্ণ সংগৃহীত পত্রাবনী হইতে কতিপয় পত্র বা পত্রাংশ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে প্রদন্ত হইল। · Mark the day wife to have

# দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পত্ৰাবলী।

( ) ) 20 14 16 16 16 16 16

শ্রীশ্রীগুরু পদভরসা

তারিথ ২১শে বৈশাং, ১৩১৫ সাল।

ম্বেহাম্পদ!

তোমার পত্ত-প্রাপ্তে পরমানন্দ লাভ করিলাম। তুমি আমাকে কেন ভোল নাই, জানি না; কিন্তু ভূলিবার কথা। তোমার ন্থায় মহা প্রশন্ত হৃদয়ে এ প্রেম-দৈন্তের ক্ষুদ্র ভালবাসা স্থান পাইবে, ইহা ধারণা করিতে পারি না। যাহা হউক, বংস, আমি আজীবন ভালবাসিতে চাই, ভালবাসায় কাহাকেও বাঁধিতে চাই না। বাঁধিতে গেলে বাঁধিবার ফিকিরে থাকিব, ভালবাসিব ক্থন্?

তুমি লিখিয়াছ, 'আমার ভালবাসায় বাঁধা পড়িয়াছ।' বংস, আমি তোমার হাড়-মাসের খাঁচাকে ভালবাসি নাই, যাহাতে দাতা গ্রহীতা উভয়েই বস্তুতঃ বাঁধা পড়ে, আর চিরজীবন তুঃখ পায়। আমি যাহাকে ভালবাসিয়াছি, ভালবাসাতেই তার সত্তা ও স্থুখ। স্ব্যুরকে ভালবাসিলে অভাব হইতে পারে, সৌন্ধর্যুকে ভালবাসিলে অভাব বহুতে পারে, সৌন্ধর্যুকে ভালবাসিলে

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

ভালবাসিতে কুন্ঠিত হইও না,—আধারকে নয়, আধেরকে।
ভালবাসায় ভ্বিয়া যাও; শুধু মান্তব কেন, স্থাবর, জঙ্গম, কীট, পজ্প
কেহ যেন তোমার ভালবাসায় বঞ্চিত না থাকে। এরপ প্রেমচর্চায় জীবনকে নিয়োগ কর। এমন স্পর্শমণি আর পাইবে না,
যাহাতে ছোঁয়াইবে, তাহাই সোনা হইবে।

ভয় করিও না, ভালবাসায় বদ্ধ হয় না—জীবয়ুক্ত হইয় য়য়।
তবে সতর্ক হইতে হয়—য়ুক্তা ফেলিয়া কৌটায় মজিয়া না পড়!
কেবল স্থন্দরকে ভালবাসিলে চলিবে না। নব-বিকশিত-পয়য়
শোভিত নিকুঞ্জে ভ্লের গুঞ্জন ও ঘোর তমসারত নৈশাকাশে
নিবিড়-মেঘ-নিঃস্ত স্থদয়-বিকম্পিতকারী বজ্ঞ-নির্ঘোষ—এ উভয়েই
প্রেমের গুল্ম ফুরণ হইলেই, তবে ভালবাসায় পূর্ণতা আসিবে।

আর্যখবিদিগের ভাব-দিয়ু-মথিত মহাকালীর প্রতিমৃতির দিবে একবার চাহিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, মার ছই হত্তে বরাভয় ছবি হত্তে অসি মৃগু! কিন্তু "মা"। ইতর ভাষায় বলে ভগু, "য়িয় খাইলে চলিবে না, কোঁত্কাও খাইতে হইবে।" তবে পূর্ব মারব হয়।

ভালবাসিতে যাইয়া ছঃথের ভয় করিও না। ছঃথই ভালবাসাঁ স্থ। স্থেথর জন্যে যে ভালবাসে, সে ভালবাসা জানে না। আদর্শের অভাব নাই, অভ্যাসে অসম্ভব কিছুই নহে। হতাশ ইন কেন ?

তুমি মহাভারত পড়িতেছ, ইহা খুব ভালই হইয়াছে। তাহাটে নানারপ চরিত্রের সমাবেশ আছে, পড়িয়া আমাবে বলিও, বের্মাট প্রণেতা ব্যাস অবৈত-বাদী হইয়া মহাভারত প্রণয়ন করিয়া, বিয়্রাট তাহার সামঞ্জন্ম রক্ষা করিয়াছেন।

\* \* \* মীরাটে গিয়াছে, আমার বড় ইচ্ছা, ভোষরা উভয়ে নিপিস্ত্তে আবদ্ধ হইয়া আলাপ কর।

এথানকার ভক্তের। সকলেই ভাল আছে। \* \* \* কেবল একটা ভক্ত বসস্ত রোগে কলেবর ত্যাগ করিয়াছেন। বদি শ্বরণ থাকে, বুঝিতে পারিবে, বৃদ্ধ "লাহিড়ী" মহাশয়। তাঁহার মৃত্যু আশ্চর্যাজনক, দ্বানিতে ইচ্ছা হয় তো লিখিও, পত্রাস্তরে লিখিব।

ও দেশে यारेवात रेव्हा थूव चाहि, किन्छ घित्रा छेत्रिएछह ना क्न, जानि ना। प्रिश्ना यांछेक कि रुत्र!

তোমার দাদা ও শশী বাবু মধ্যে মধ্যে আদেন, সকলে ভাল আছেন। ইতি—

माम—

ञ्जीत्मत्वन—

( 2 )

১८ই खावन, २०১८ मान ।

তোমার উপাসনা ভাল লাগে না, সে তো ভাল কথা। উপাসনার প্রায়েজন, যাবং আনন্দ না হয়। ফল হইলে ফুল আপনিই ঝ'রে পড়ে। পরমহংসদেব বলিতেন—যে পর্যান্ত স্থবাতাস না পাওরা যায়, সে পর্যান্ত দাঁড় বাইতে হয়; স্থবাতাস হইলে দাঁড় ছেড়ে দিরে পাল তুলে গান গায় আর তামাক থায়। অনেকের উপাসনা করা একটা রোগ, ও যেন করতেই হবে। বারোয়ারী-পাণ্ডার ঝাড় গাটাতে, আলো জালাতে, বিছানা করতে, গোল থামাতেই সময় গেল;

# মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

যাত্রা শোনা আর হোল না! লোককে জিজ্ঞাসা করে, "হাগা, কেমন গাইলে, কি পালা গাইলে ?"

(0)

Ramkrishna Mission.

20, Pudda Pukur Lane, Calcutta.

38-3-339

প্রিয়---

300

তোমার এবারের প্রথম পত্রে আলোচিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমার ধারণা আমি তোমাকে এ পর্যান্ত লিখি নাই বলিয়া, তোমার মুখখান একটু ভার ভার হইয়াছে দেখিতেছি। অগত্যা সর্বকর্ম ফেনিয়া তোমার ১১ই ভাদ্র তারিখের পত্রের উত্তর লিখিতে বদিতে হইতেছে।

প্রথম কথা—নৈরাশ্যের নিবিড় অন্ধকার, আশার ক্ষীণ আনের রেখা, পরক্ষণেই আবার ঘনান্ধতমদা, "তুমি যে তিমিরে মের তিমিরে !" এমনটা কেন হয় ? যদি অন্ধকারের গৃঢ়তম প্রমেণ আলোকরেখা আদিয়া পড়ে, তবে দে রশ্মিতে অন্ধকার একবার দ্রীভূত হয় না কেন ? সেই রশ্মির রক্ষত রেখা ক্ষণপ্রভার রাজ্য অপস্থত হইয়া যায় কেন ? আবার স্ফীভেড অন্ধকারের রাজ্য অপস্থত হইয়া যায় কেন ? আবার স্ফীভেড অন্ধকারের রাজ্য কেন ? এ সকলের একমাত্র উত্তর,—মাহ্ময় মায়া পরিবৃত, চৈত্য জ্যামায়া পরিবৃত নহে; মায়া তাহার হাড়ে হাড়ে, অস্থি মঞ্জার আশে পাশে, চারিদিকে!

এই মায়া-কুক্ষটিকারপ আবরণের ভিতরেই তাহার থেলাধূলা। এই মায়ার স্বধর্ম মান্ত্র্যকে বহিমুখ করিয়া তোলা। যথন স্বস্থানিহি

চৈতত্যের বা শক্তির গুণে মামূব অন্তর্ম্থী হইয়া আপনার স্বরূপ থোজে, তথন এই মায়া জালের ভিতর দিয়া তাহার আত্মদৃষ্টি হয়, পরমার্থ জ্ঞানের ক্ষীণ রেখা তাহার অন্তর্নেজের সম্মুধ দিয়া চলিয়া যায়। পরক্ষণেই আবার মায়া মোহ, আবার ঘোর অন্ধকার! নাধকের এই প্রথম অবস্থা। ইহাতে নিরাশ হইবার বা হাল ছাড়িয়া দিবার কোন কথা নাই।

তোমাকে ত অনেক বার বলিয়াছি :— "হরিসে লাগি রহ ত ভাই, তেরা বনত, বনত বনি যাই।" তুমি কেবল তাঁহাকে ডাকিয়া যাও, তাঁহাকে সর্বাদা ভাবিতে চেষ্টা কর, সব ঠিক্ হইয়া যাইবে। নৈরাঞ্যের ছায়াকে কাছে আসিতে দিও না।

তোমার দ্বিতীয় কথা সংশয় ও বিশ্বয় লইয়া। সংশয়ে তুঃখ, কিন্তু সংশয় ভঞ্জন মহাস্তুখের কারণ।

जगर्ज मत्मरहत्र প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশী। সন্দেহ না থাকিলে লোকে অন্সন্ধিৎস্থ হইত না। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই বল, দার্শনিক তত্ত্বই বল, আর আধ্যাত্মিক তত্ত্বই বল, সমন্তই গুহায় নিহিত থাকিত। কেহ টানিয়া বাহির করিত না, জগতের স্বথ পনের আনা কমিয়া যাইত। সংশয়ের উত্তেক হইলেই তাহা সরল প্রাণে মিটাইবার চেষ্টা করিবে। মিথ্যা সন্দেহকে পুরিয়া রাখিয়া বাতাহার উপর কতৃকগুলা আবর্জ্জনা চাপা দিয়া আপনাকে ভূলাইয়া রাখিও না।

বিদ নিজে সংশয় না মিটাইতে পার, যাঁহারা তোমার সন্দেহের বস্তু লইয়া অনেক দিন নাড়া চাড়া করিয়া মীমাংসায় উপনীত ইইয়াছেন, সাদা প্রাণে, ব্যাকুল হইয়া তাঁহাদের স্মরণ লও, তাঁহাদের ক্যায় নির্ভর কর, বিশ্বাস করিতে শিখ। এই তোমার গুরুকরণ।

তোমার তৃতীয় প্রস্তাবে, "আনন্দ, প্রেম ও সৌন্দর্য্য এই তিনের অবতারণা। তৃমি লিখেছ, "এক আসিয়া খেলা আরম্ভ করিলে অপর তুইটা আসিয়া মিলিত হয়।" কথাটা ঠিক নহে। তিনেরই একসঙ্গে পরিপুষ্টে। তিনেরই সন্থা তোমার মনে, বাহিরে আর কোথাও নহে। বহির্জগতের তুই একটা কারণ তোমার অন্তরের প্রস্রবণ খুলিয়া দেয় মাত্র। তৃমি যাহা মন্দর দেখ তাহা হয়ত অপরের কাছে কুৎসিত; তৃমি যাহার চরণে প্রেম ঢালিয়া দাও অপরের কাছে তাহা হেয়। সেই জন্য বলি বাহিরের সৌন্দর্য্য লইয়া থাকিও না। বহির্জগতের সৌন্দর্য্য তোমার সৌন্দর্যাস্থতির উদ্দীপক হউক। সচরাচর লোকের হইয়াও থাকে, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সৌন্দর্য্যে আবদ্ধ থাকিও না। ক্রমে দেখিবে সবই স্বন্দর; সবই তাহার স্কষ্টি; সবই যে তিনি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন:—

যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরং পদম্। তত্র তত্র পরং ব্রহ্ম সর্বত্র সমবস্থিতম্॥

আনন্দের পরাকাষ্ঠা ভগবৎ জ্ঞান জানিও। প্রহলাদ বলিয়াছেন :
'কেবলাম্মভবানন্দস্বরূপ: পরমেশ্বর:।'
ভূমি কেমন আছ, কবে এখানে আসিবে লিখিও।

 দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

(8)

# শ্রীশ্রীরামক্লফ শ্রীচরণ ভরুসা

আষাত ১৩১৪ 20-9-5209

তোমার পত্র পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। 🛊 🛊 নবাগত জনৈক পণ্ডিত দর্শন শাস্ত্রে Doctor উপাধিধারী উচ্চপদস্থ লোকের উপদেশ-<mark>খবনে যাহা বাহা</mark> লিখিয়াছ জ্ঞাত হইলাম। তাঁহার ভায় পণ্ডিতের <del>যতায়ন্ধে আমার মত মূর্থের মতামত চাওয়া, কেবল আমার</del> প্রতি তোমাদের ভালবাদার পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। "অদ্বৈত जान श्रेल ভिक्ति थाकित्व ना विनिष्ठा चरिषठ क्वांन श्रेर्टि भारत ना।" अ तक छत्रानक मौमाश्मा। বক্তা कि ভাবে এ কথা বলেন—জানিনা। षवग्र ज्ङ त्मार्र्श-जाव जानवानित्ज ना शाद्यन, जा' वनिया मरान् শতা লোপ হইবে কি করিয়া? অনন্তে অনন্ত ভাবের সামঞ্জ <sup>বৃহিয়াছে</sup>, তাহার মধ্যে কোন একটা ভাব তোমার ভাল লাগিল, বেশ কথা, তুমি তাহা লইয়া সম্ভোগ কর, কিন্তু তোমার এ কথা <sup>বিনিবার</sup> কি right (অধিকার) আছে, যে অন্ত ভাবগুলি কিছুই ৰহে। ভেদজান আত্মার নাই, তাহা মনের ধর্ম। মন জড়, স্বপ্রকাশ নহে। মন স্বয়ং কোন বিষয় উপলব্ধি করিতে পারে না। আত্মা <sup>বুপ্রকাশ</sup>, স্থতরাং জ্ঞানস্বরূপ, আজ্মার আলোক পাইয়া মন ভেদাভেদ ব্ধজ্ব অন্তব করিয়া থাকে।

यथन আমরা আত্মায় পৌছিব, তখন মনের ব্যাপার থাকিবে না। जिल्ला स्थ्रिक मकिन हिन्सा याहेत्व, आंत्र ज्यानरे आमता নিত্যানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইব—তথনই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, धानमञ्जूभ हरेया वार्च ।

26

# মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

প্রশ্ন হইল—ভাল কথা, সেই আত্মস্বরূপ লাভের উপায় কি।
তাহার পরেই উপায় নির্ণীত হইল, "জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ দারাদ
ইহার লাভ হইতে পারে।" জ্ঞানে সদ্ অসৎ বিচার, ত্যাগ, ইন্তিরুসংম্ম
প্রভৃতি আবশ্যক। জ্ঞানী তদম্প্রানে প্রস্তুত্ত হইলেন; শেষে দেখিলেন,
আমি—দেহ নহি, মন নহি—দেশ-কালের অতীত।

ভক্ত দেখিলেন, অত হাঙ্গামা কে করে ? আমি—রপ ও নাম ভিন্ন কোন বস্তুর সত্তাই ব্ঝিতে পারি না, আমার ভিতরে ষত feelings (ভাব) আছে, তাহার মধ্যে ভালবাসা আমার বড় ভাল লাগে; আমি ভালবাসিয়াই তাহা লাভ করিব। কিন্তু ঢাল কাহাকে বাসি?—রপ চাই, নাম চাই; সে তাহার মত একটা ideal (আর্দি) রপের স্পষ্ট করিয়া, তাহাকে ভালবাসিতে লাগিল। সে তন্মর হইয়া গেল, তখন তাঁহার স্থথ-তুঃখ, ভেদাভেদ জ্ঞান প্রভৃতিও চলিয়া গেল।

বোগী স্থুল ও সৃদ্ধ দেহ বিশ্লেষণ করিয়া আত্মাকে খুঁজিছে লাগিলেন। আত্মাকে পাইয়া তাঁহার ভেদাভেদ স্থপ-তৃঃখ তিরোহিত হইয়া গেল। চরমে সকলেই ক্লতার্থ হইলেন। মতামতে দোষারোগ করা সাধনার খুব নিমাবস্থাতেই হইয়া থাকে। কেন্দ্র হইতে হত দূরে থাকিবে পরস্পরে তত পৃথক বোধ হইবে; কেন্দ্রের হত নিক্টি যাইবে ততই একত্ব বোধ হইবে।

তবে এক কথা এই, "অহং ব্রহ্ম" এ কথায় অনেকে ভর পাইন থাকেন যে, তাহা হইলে পাপকর্মাহ্মষ্ঠানে অনুষ্ঠানকারী ত দান্ত্রিক হাত এড়াইলেন। ইহা সম্পূর্ণ তুল, যেহেতু ব্রহ্মত্ব লাভ না করি যে উহা মুখে মাত্র বলিবে, সে দান্ত্রিত্ব কিছুতেই নিছুতি পাইন না। ভণ্ডের ভয়ে সত্যকে পরিগ্রহ না করা অতিশম্ব নীচাশনি পরিচয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

282

বৈতবাদী বলেন, "আমি ভালবাসিয়া ঈশ্বরকে লাভ করিব"।
কিন্তু জিজ্ঞাস্থ এই যে, ভালবাসিতে বাসিতে যে বস্তুকে ভালবাসি
ভাহার সারপ্য আমাতে আইসে কি না ? তাহাতে আমাতে একত্ব
হয় কি না ? তাহা যদি হয়, তবে "অহং ক্রন্ধ" এ কথায় অত শিহরিয়া
ভাঠিবার হেতু কি ? পরমহংসদেব বলিতেন, "সমাধি হ'লে রূপটুপ উড়ে
যায়, তথন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Personal God) বলে বোধ
হয় না, কি তিনি—মুখে বলা যায় না। কে বলবে ? যিনি বলিবেন
ভিনিই নাই! তিনি আমি আর খুঁজে পাব না। তথন ক্রন্ধ,
নিগুর্ণ (The Absolute), তথন তিনি কেবল-বোধে বোধ হন।
মনবুদ্ধিদারা তাঁকে ধরা যায় না।"

আর এক কথা, প্রেমের উজ্জ্বলতর আদর্শ বৃন্দাবনের গোপান্ধনাগণ;

ব্ধন তাঁহারা কৃষ্ণবিরহে অতিশয় ব্যথিতা হইলেন, তথন কৃষ্ণচিস্তায়

এতদ্র অভিভূত ও তন্ময় হইলেন যে, তাঁহারা "এই যে কৃষ্ণ" বলিয়া

প্রত্যেকে আপনাকে অন্নভব করিতে লাগিলেন।

আর একটী উদাহরণ :—রামচন্দ্র হত্তমানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হত্তমান! তুমি আমাকে কি ভাবে উপাসনা কর ?"

হত্বমান বলিলেন, "প্রভূ! যথন আমি দেহাত্ম-বৃদ্ধিতে উপাসনা করি, তথন আমি দেখি—তৃমি প্রভু, আমি দাস। যথন আমি দ্বীবাত্ম-বৃদ্ধিতে উপাসনা করি, তথন আমি দেখি—তৃমি পূর্ব, আমি মংগ। যথন আমি আত্মজ্ঞানে উপাসনা করি, তথন দেখি—তৃমিই আমি, আমিই তৃমি।"

শর্বপাকার একটা ক্ষুদ্র বটবীজের মধ্যে ক্রোশব্যাপী অসংখ্য শার্বাপ্রশাখা ও পল্লবাদিযুক্ত বটবৃক্ষ রহিয়াছে—একথা সহসা লোকের গ্রত্যয় হয় না। কিন্তু যখনই ঐ বীজ বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, তথন অপ্রত্যায়ের কারণ থাকে না। মাত্রষ সর্বশক্তিমান্, তাহাতে যে জনত্ব শক্তি রহিয়াছে, এ কথা সে প্রথমে কখনই বিশ্বাস করিতে পারে না; মাত্র্য দেখে, আমি সসীম এবং ত্র্বল। বাস্তবিকই সে দেখে, তাহার বৃদ্ধি, চিন্তা, জ্ঞান, সমস্তই সীমাবদ্ধ। তাহাকে সহস্রবার বলিলেও দে যে অনন্ত, সর্বশক্তিমান্, সর্বজ্ঞ—এ কথা তাহার ধারণাই হইবে না।

আমার মনে হয়, তাই ব্রহ্মক্ত ঝিষরা দৈতবাদের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহারা ঈশ্বর নাম দিয়া প্রাপ্তক্ত attribute (গুণ) গুলি দিয়া মালুষের নিকট একটা আদর্শ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। মালুষ ঐ মেঘপটলার আদর্শ পুরুষে ঐ সকল attribute (গুণ) স্বীকার করিয়া লইতে কুঠিত হইল না। তাহার সমন্ত স্থা-ছ্যারে বার্ত্তা ঐ আদর্শ পুরুষকে জানাইয়া, তাঁহাকে উপাসনা করিতে ও প্রেম-ভক্তি দিতে শিক্ষা করিতে লাগিল। লাভ হইল এই,—আদর্শে যতই তাহার চিত্ত ঘনীভূত হইতে লাগিল, ততই তাহার অন্তর্গে প্র্রাপ্তিত ঐ সমন্ত attribute (গুণ) গুলির বিকাশ আর্গ্র স্ব্রাপ্তিত ঐ সমন্ত attribute (গুণ) গুলির বিকাশ আর্গ্র হইল। শেষে সে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয় য়ে, তাহার আর্শি স্কুষ ও তাহাতে সে কোন পার্থক্য দেখে না।

অদৈতবাদী বলেন, "ব্রহ্ম সত্য, জগং মিথ্যা।" কিন্তু, এ কা উপলব্ধি করিতে হইলে "নেতি, নেতি" করিয়া জগং ছাড়িয়া এফা এক স্থানে তিনি উপনীত হন যে, তথন তিনি বুঝিতে পারেন একেরই বহু; তথন তিনি বছকে একই দেখেন।

পরমহংসদেব বলিতেন, "অফুলোম" আর "বিলোম"। তিনি বলিতেন, "সাগর যথন স্থির তথন তাহাকে ব্রহ্ম বলি, আর ফর্ম তরঙ্গ-সমাকুল, তথন তাহাকে ঈশ্বর বা শক্তি বলিয়া জানি। একই বস্তু, সগুণ আর নিশুণ।" কিন্তু, যখন রজ্জুতে সর্পভ্রিয় হয়, তখন তাহা রজ্জু বলিয়া কখনই প্রতীতি হয় না। আবার রজ্জুবোধ হইলে, সর্পভ্রম থাকিতে পারে না। যখন আমাদের জগদ্বোধ রহিয়াছে, তখন পরত্রক্ষের ধারণা কি প্রকারে হইতে পারে? যত ক্ষণ তুমি-আমি-বোধ আছে, ততক্ষণ "অহং ব্রহ্ম" বলা শোভা পায় না। বরঞ্চ, "নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু" এই এক কথায় অভীষ্ট্রলাভের সত্পায় আছে বিলিয়া আমার ধারণা।

—র আমার সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহা তোমার লইবার আবশুক নাই। তাহাকে তাহার ভাবে থাকিতে দাও, তুমি তোমার ভাবে অবস্থিতি কর, ইহাতে স্থফল হইবে। কাহারও ভাব নই করা অতীব গহিত কার্য্য বলিয়া জানিবে। কিন্তু, আধুনিক ব্রাহ্মদিগের এই রোগটী বড় প্রবল আছে। তাঁহারা বলেন, "লোকের ভূল সংশোধন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।" এ কথা সত্য বটে, কিন্তু তিনি যাহা করেন বা জানেন, অপরে তাহা না করিলে তিনি মনে করেন ভূল। বান্তবিক এইটাই মহা ভূল। যে যাহা করে, তাহার তাহাতে একটা প্রত্যয় বা বিশ্বাস আছে, যাহা তুমি দিতে পারিবে না, অথচ নই করিতে গারিবে।

উদাহরণস্বরূপ বলিতেছি; এক ব্যক্তির ধারণা, 'বিলবৃক্ষ পূজা করিলে আমার সদগতি লাভ হইবে।' তুমি তাহাকে বলিলে, "এ কি করিতেছ ? এ ত কুসংস্কার! গাছ পূজা করিলে কখন কি উচ্চগতি লাভ হয় ?" সে বেচারা মহা ফাপরে পঢ়িল। সে তোমার নিরাকার উপাসনা কিছুই ব্ঝিতে পারিল না। এ স্থলে তাহার যে একটু স্থাব অন্টিত হইতেছিল, তুমি তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিলে। তাহাকে ঈশ্বর উদ্দেশে গাছ পূজা করিতে দাও। কোন না, কোন সময়ে ভগবান্ তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবেন। তিনি ভুল না ব্ঝাইলে মান্নযে ভুল সংশোধন করিতে পারে না। তারা যদি হইত, তাহা হইলে সমস্ত জেলখানা আজ শৃত্য দেখিতাম। ইহাই আমার ধারণা। মান্নর আদর্শ ব্যতীত উন্নত হইতে পারে না। এই কারণে, আমাদের প্রাচীন শ্ববিরা গুরুকরণপ্রথা প্রবর্গিত করিয়াছেন, এবং গুরুকে ঈশ্বর বলিয়া ধারণা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। যেহেতু গুরুকে মান্নয় বলিয়া ধারণা থাকিলে তাহার উন্নতি কি হইবে? এই নিমিত্ত আদর্শ অবশ্য খুব উচ্চভাবের হওয়া চাই। তাই বলি, কাহারও ভাবে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। কোন মহান্ম বলিয়াছেন, "যেমন ভাব, তেমন লাভ, মূল সে প্রত্যয়।"

তৃমি মহাভারত পড়িয়া অবৈত ও বৈতের সামগ্রন্থের বিষয় বার্য লিখিয়াছ, তাহা পাঠে অতীব সম্ভাই হইলাম। বাবং বৈত-জ্ঞান আছে, তাবং তাহাকে কোথায় ফেলিয়া দিব ? মহাভারতে ঐ উভয়বিং মতেরই সমর্থন রহিয়াছে।

লাহিড়ী মহাশয়ের মৃত্যুসম্বন্ধে ঘটনা এই,—মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে সন্ধ্যার সময় এক গাছি বেল-ফুলের মালা এবং কিছু খাবার আনিয়া আমার গলায় মালাটী পরাইয়া, ঐ খাবারগুলি খাইতে তিনি আগ্রহের সহিত অহুরোধ করেন। আমি তাঁহার অভিমতামুখারী খাইয়া বলিলাম, "লাহিড়ী মহাশয়, আজ এ কি ভাব ?"

প্রত্যন্তরে বলিলেন, "অন্যান্ত সকলে আপনাকে কত সেবা করে আমি সেরপ কিছুই পারি না।" তৎপরে বাটী গিয়া একটী বৃহ্ কলিকায় তাওয়া দিয়া তামাক সাজিয়া আনিয়া খাইতে অমুরো করিলেন। তাহাও খাওয়া হইল, এ কথাগুলি লেখার তাৎপর্য এই

যে, তাঁহার স্বভাবে এ গুলি আশ্চর্য্য বলিয়া লইতে হয়। পরে ছুই দিবস মিশনে আসেন নাই।

আমি তাঁহার তত্ত্ব লইতে কোন এক ব্যক্তিকে বলিলাম, এবং তাহার কিছুক্ষণ পরে, তাঁহাকে যে ডাক্তার দেখিতে ছিলেন, তাঁহার বাচনিক শুনিলাম যে, লাহিড়ী মহাশরের ১০৬ ডিগ্রি জর হইরা অচৈতক্ত্র আছেন। দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম—জীবনের আশা অতার। বসন্ত হইরা লাট থাইরা গিয়াছে, আমি ব্রিলাম—মৃমুর্কাল উপস্থিত। তংকালোচিৎ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমি বাটী আদিলাম। তাহার পরেই তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহিরে আনা হইল। সেই সময় সেই দিবস মেঘাচ্ছর হইয়া একটু বাতাস হয়। ঐ বাতাসে কোথা ইইতে একটী ফুল তাঁহার বক্ষঃস্থলে ধেমন পড়িল, অমনি প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

তোমাদের ওপ্রদেশে যাইবার ইচ্ছা এখনও আছে, ঘটবে কিনা শানি না। এখানকার ভক্তেরা সকলেই ভাল আছেন। \* \* \* \*

'দাদ' লিখিয়াছি কেন, জিজ্ঞাদা করিয়াছ। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া শন্ত পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয় না। তিনি প্রভু, আমি দাদ। আমার প্রভূই নরক্ষপে বিহার করিতেছেন। আমি ভৃত্য, স্থতরাং ভৃত্যের পরিচয় দাদ ব্যতীত আর কি হইবে ? প্রোক্তরে দক্তই করিবে।

> দাস— শ্রীদেবেন্দ্র—

# ত্রয়স্তিংশ পরিচ্ছেদ

পত্রাবলী (সম্পূর্ণ)।

( )

প্রিয়—

\* \* \* আমরা ভগবানকে পাইব কি ? তিনি আমাদের পাইয়া বিসিয়াছেন। এ রহস্থ একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে। দ্বীরনাড যদি না হইয়া থাকে, জীব বাঁচিয়া আছে কিরুপে ? তবে ঘেমন হরিণ নিজ অদে মৃগনাভি সত্ত্বেও গন্ধ পাইয়া ছুটাছুটি করে, অজ্ঞানবশতঃ জীবও ইতন্ততঃ সেইরূপ অন্বেষণ করিয়া থাকে। \* \* তবে সজ্ঞোগ হওয়ার পক্ষে যে বাধা, তাহার অভাব হইলেই সজ্ঞোগ হইবে। বাধা "কৃতকর্মা"। প্রারক্ষম না হইলে তাহা হয় না তুমি যদি ঈশ্বরসজ্ঞোগে বিহ্বল হইয়া থাক, তবে কর্মা করিবে কে ?

তোমরা আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছ, ভূলিব কি করিয়া।
সে আশক্ষা করিও না। তৃমি কোন বিষয়ে ক্ষ্ম বা ক্ষ্ক হইবে না।
আমার কোন শক্তি না থাকিলেও আমাকে যিনি আশ্রম দিয়াছেন,
তাঁহার শক্তির স্পর্দ্ধা খুব রাখি। তাঁহার ক্রপা যদি কিছুয়ার
লাভ করিয়া থাকি, তবে তাহা তোমাদের উপর সম্পূর্ণরূপে বিতরিও
হইয়াছে ও হইবে। আমার নিজের ভক্তি মুক্তি বা পরিবাণার্থ
ভাহার এক কণাও আমি রাখিব না, ইহা নিশ্চয় জানিবে। আমি
শত শত জন্ম লইলেও, সে নিমিত্ত ক্ষোভ করিব না, ইহা বিলম্প
জানিবে। প্রভুর ক্রপায় ব্রিয়াছি, স্বার্থত্যাগই মহাম্বাজীবনের এক্রমার
উদ্দেশ্য। আমি নরকে গেলে যদি একজন মাত্রও পরিবাণ পার
এই মৃহুর্ত্তে আমি প্রস্তুত আছি। জীবন থাকিবে না, তাহার

মমতা করিয়া কি করিব ? এই নশ্র জীবনে যদি অন্তের কোন কার্য্য হয়, তাহা ত মঙ্গল। আমি দেখিতে চাই, তৃমি ভগবৎ-প্রদঙ্গে—ভগবদানন্দে জীবন যাপন করিতেছ। গত জীবন শ্রনণ করিও না, তাহার আন্দোলনে চিত্ত অপ্রফুল্ল হইবে। নৃতন জীবন লাভ করিয়াছ, ঈশ্বরানন্দ উপভোগ কর ।

> "ভাবিলে ভাবের উদয় হয়। বৈমন ভাব, তেমন লাভ, মূল সে প্রভায়।"—

প্রভু এই গান সর্বাদা গাইতেন।

"আনন্দে আনন্দময়ীরে হৃদয়ে কর স্থাপনা। জ্ঞানাগ্নি জালিয়া কেন ব্রহ্মময়ীর রূপ দেখ না॥"

রামপ্রসাদ গাইয়াছেন।

প্রভূর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া, পরিশেষে আশীর্বাদ করিতেছি পরমানন্দ লাভ হউক। আর কি লিখিব ? \* \* \* •

( 6)

শ্বহাসগুমী—
 ইটালী, রামকৃষ্ণ মিশন।

\* \* \* অমানুষীক ত্যাগে অমানুষীক লাভ। সাম্রাজ্য পরিত্যাগে দ্বারের ভিথারী হওয়া বেশী কথা নহে। স্বর্গললনা-সৌন্দর্যা-সমন্বিতা অশেষগুণান্বিতা পত্নীপরিবর্জ্জনে সংসারে নগণ্য হওয়া বিড় বেশী কথা নহে। যেই মহাত্মা আপন self (আত্মাভিমানকে) sacrifice (বলি) করিতে সক্ষম হবেন, তিনিই অমানুষিক লাভের প্রকৃত অধিকারী। জগতে অনেকেই অনেক বিষয়ে sacrifice

### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

(তাগ ) করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু "আমার" বলিতে তাঁহার যে কিছু থাকে না, এরপ sacrifice (তাগ) অতি বিরল। সকলেই জ্ঞান, ভক্তি, মৃক্তি, প্রেম এই সকল গরম বস্তু লাভের জন্য লালায়িত। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা নায়, কবি ৺য়রেন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন!—"নিয়া স্থুখ তত নয়, দিয়া বাদি যত।" তাই বলি—self (আত্মাভিমান) কে বিলাইয়া দাও। কাঙ্গাল রন্তির অবসান হউক। Self (আত্মাভিমান) থাকিতে ভিক্ষারন্তির নির্ত্তি দেখি না। "ইহা" পাইলাম তো "উহা" চাইলাম। ক্রমান্তরে কারবার ফলস্ত হইয়া দাঁড়াইবে। স্থুখ-তুঃখ, ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য ধর্মাধর্ম ইহার আশ্রয় একমাত্র self (আত্মাভিমান)। Self (অভিমান) থাকিতে ইহারা পর্যায়ক্রমে আক্রমণ করিবেই করিবে। তাই বলি—সকল জঞ্জালের মূল "আমি," "আমার" পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বব্যাপক সন্তায় অবস্থিত হও। তুমি এ সমন্ত ছেঁলো কথা বলিয়া উড়াইয়া দিও না।

Knock and it shall be opened unto you ( দরজার ঘা দেও, খ্লিয়া যাইবে)। তোমাতে অনস্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে, ইয় ভ্লিয়া আপনাকে মৃচ্জ্ঞানে নিশ্চেষ্ট করিয়াছ। ফেলিয়া দাও—এ লাস্তি! অস্তর্নিহিত শক্তি বিকাশে যত্মশীল হও। The essence of your heart (হৃদয়ের সার বস্তু) ভালবাসা মৃক্তহন্তে জগতে বিতরণ করিয়া প্রারন্ধ ক্ষয় করিতে থাক। তোমামাদ করিয়া বা ছেঁদো কথা লিখিয়া তোমার মন ভ্লাইবার নিমিত্ত লিখিলাম—ইয়া বিবেচনা করিও না। তোমার নিকট আমার কোন প্রত্যাশা নাই —ইয়া বোধ হয় তুমি বিলক্ষণ জান। \* \* \* \*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

(9)

R. K. Mission Entally. 1st Febry, 1905.

\* \* ঠাকুরের "থান দান চাষার" উদাহরণটা স্মরণ আছে ত ? সয়তানের একটি প্রচ্ছন্ন নাম—'নিরাশা'! তাহার সেবা করিয়া জীব সস্তাপ বই আর কিছুই লাভ করিতে পারে না। ইহাকে পরম শত্রু জ্ঞান করিবে। রামকে পাইলাম না বলিয়া যে, ভৃতকে ভজিতে হইবে, স্থধা পাইলাম না বলিয়া যে, বিষ খাইয়া মরিতে হইবে—এ কথার অর্থ নাই। কার্য্যে আমাদের অধিকার; কার্য্য করিয়া যাও। ফলাফলে দৃষ্টি রাখিও না। 

\* \* \* \*

( + )

२ (शोय, ১१-১२-১৯०৫ রবিবার

\* \* \* প্রভু এখন বলিতেছেন কি—জান ? "বাসা পাকড়েছ, এখন সহর দেখে আনন্দে বেড়াও।" স্বার্থবিসর্জ্বনে প্রভুর কার্য্য কর। আপনার উদরপূরণ হইলে, লোকে বিছানা অমুসন্ধান করে, ঘুমাইবার জন্য। তাহা হইবে না। ক্ষ্মার যন্ত্রণা কি, তাহা অমুভব হইয়াছে, এখন দেখ কে কোথায় ক্ষ্মার্ত্ত আছে, প্রভুর অয়ছত্রের সন্ধান তাহাকে বাতলাইয়া দাও। আর কাঙ্গলা রুত্তি করিবার সন্ধান তাহাকে বাতলাইয়া দাও। আর কাঙ্গলা রুত্তি করিবার আবশ্যক নাই। পরের তৃঃখে চিত্ত ডুবাইয়া যথাসাধ্য তাদের তৃঃখ লাঘ্যবে, যত্রবান্ হও। আমি খাইব, আমি স্থখ সম্ভোগ করিব, আমার ভাল হইবে—এ কামনাই বন্ধনের হেতু। ইহা যতদ্র পার, পরিত্যাগে যত্রশীল হও।

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

দ।সের কার্য্য—প্রভ্র সেবা। প্রভ্ জীবরূপে লীলা করিতেছেন।
জ্রীবের সেবা কর, প্রভ্র সেবা হইবে। সকল বিষয়ে সংকীর্ণভা
পরিহার কর—চিত্তকে প্রসার করিয়া দাও। সভ্যের জালোকে
আলোকিত হইবে। আপনার ভাবনা একদম্ ছাড়িয়া দাও। প্রভ্ তোমার ভাবনা ভাবিবেন। ঈশ্বরের করুণা দেখ।

মানুষ যখন ধর্ম করিতে আইসে, তখন ভাবে—তাহার স্থুখ হইবে,
মান হইবে, মাহিয়ানা বাড়িবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু, যখন সে
তাহার কপার অধিকারী হয়, তখন বলে—কিছুই চাই না। "স্থের
আশা-বর্জনেই স্থখলাভ হইয়া থাকে। ঘরে বিসয়া পায়েস, পলায়
উপভোগে সে ব্যক্তি সয়্যাসীর পদবী লাভ করিতে পারে। বাহিয়ে
কৌপীন লইলে কি হইবে ? মনে ত্যাগ করিয়া রাজ্য চালাইলেও
দোষ নাই। এ সকল আপনিই ক্রমে ব্ঝিবে। \* \* \* \*

( )

# শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

৩০ শে শ্রাবণ। ২নং ডিহি ইটালী রোড।

• • • শময় সাত্মক না হইলে কিছুই হয় না। বলিবে—তবে দিখবের নামাত্মনীর্ত্তনে ফল কি? ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া কিরণ স্থাসময়ের ফল—চিস্তা করিয়া দেখিবে। আমরা জালায় পড়িয়া মুর্বে কত কথাই বলি, কত জ্ঞান, কত ভক্তি, কত বিশ্বাসের অভিমান করিয়া থাকি, কিন্তু সরল মনে সত্যাত্মরোধে—অনুসন্ধান করিয়া

দেখিলে অন্তঃকরণে সেরপ কিছুই দেখিতে পাই না। মহাত্মারা বলিয়া গিয়াছেন এবং শাস্ত্রাদিতেও দেখা যায় যে, পূর্ণজ্ঞান বা ভক্তি হইলে জীব মৃক্ত হয়, তথন আর কর্মবন্ধন ও সময়ের বলাবল থাকে না। সে বিধিনিষেধের পরপারে হায়।

यूर्विष्ठित्राणि মহাত্মারা ভগবানের চাক্ষ্য দর্শন লাভ করিয়াও ছ্ঃসময়ের কঠোর পীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। কৈ তাঁহারা ত তা, বলিয়া ধর্মের প্রতি বীতরাগ প্রকাশ করেন নাই? বরঞ্চ ছঃসময় ভগবদ্ভজনের সহায়তা করে বলিয়া আদরে তাহাকে আলিফ্বন করিয়াছেন। যু্ধিষ্টির কি জানিতেন না—কপট দ্তেকীড়ায় তিনি সর্ব্বস্বাস্ত হইবেন? ভাতা, বণিতা, আত্মীয়েরা পুনঃ পুনঃ বিষেধ করিলেও তিনি তাহা হইতে প্রতিনির্ভ হইলেন না কেন? তিনি ভগবৎক্রপায় ছঃখকে আদর করিতে শক্তিবান্ ও সময়ের বলাবল স্বদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই তাদৃশ বিপদে বিপদ্বক্ষ্ হরিকে বিস্মরণ হন নাই।

₹€8

### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

( 30 )

শनिবার, ১৫ জুন, ১৯০১।

বাবা--!

( 22 )

>ना जांगहे, ১२०)।

<sup>\*</sup> পূর্বাপর পত্র ও কথোপকখনে দেবেল্রনার্থ কর্তৃক ব্যবহৃত ইংরালী ধর্ম ও বাক্যের বঙ্গামুবাদ আমাদের।

( 25 )

Ram Krishna Mission, Entally.
The 31st August, 1906.

\* • • त्य वर्षा 'ভानवानि' जांत ভानवाना नीमावक। तम् कांत्र ना, ভानवानात পाला कर्छ मृत ! जांहे वर्षा 'ভानवानि' !!' एपि ভानवान ना, जांत्र मात्त राष्ट्र अहे—आकांक्रांत अल्ज्ञल जांन्यानात आसामन পांछ ना। आमता नक्न विस्त्रहे एश्चित्क आस्त्रम कित्रा थाकि। ভिक्ति, त्यम, क्रांत हेशत भार्या एश्चिता कित्रण कित्र आमि । ভिक्ति, त्यम, क्रांत हेशत भार्या हेशत भार्या हेशत कांत्र, जांमा हिराय हिराय कर्षा क्रांत हिराय हिरा

ভক্ত এতং শ্রবণে বলিল, "প্রভূ, এ কি নিদারুণ কথা!"

ভগবান বলিলেন, "ইহাতে ভ্জের আমার প্রতি বিশেষ অমুরাগ ও অমুরক্তি জন্মে; তজ্জন্ত সে আজীবন আমার অমুসরণে নির্ত্ত ইয় না। আমাকে লাভদারা ভৃপ্তিলাভ করিলে ভালবাসার সম্পূর্ণস্থ ইয় না।" প্রভূ বলিতেন, "কোন বিষয়ে ইতি করিস্ না। যাহার পদ্ধ আছে তাহাই বিকার।"

তোমার ভালবাসায় যে গণ্ডী পড়ে নাই ইহা বড় স্থথের বিষয়। দ্বীধরের ভালবাসার স্থৃতি সর্বনা মনে রাখিবে। তাঁহার ভালবাসা এত প্রবল যে, আমাদের ক্ষ্ম ভালবাসা সে ভালবাসা অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিকটে পোছিতে পারে না; স্থ্যকিরণে প্রদীপের আলো চিরকালই হীনপ্রভ! তাই বলিয়া ভালবাসিতে ক্ষান্ত থাকিব কেন? ভালবাস, যতদূর পার ভালবাস। ব্যক্তিবিশেষে ভালবাসা অভ্যাস করিয়া, সেই ভালবাসা জগতে ছড়াইয়া দিতে অভ্যাস কর। আশীর্বাদ করি—কৃতকার্য্য হইবে।

যে, ভালবাসা চাহে, তাহাকে দাও। যে, না চাহে, তাহাকেও
দাও। ভালবাসাই মন্ত্র্যুত্বের চরম। আপনাকে বিলাইয়া দাও।
নিজের স্থের আশা বিসর্জ্জন কর। তুমি দশ জনের হও।
তোমার কেহ হইবে কি না—তাহা দেখিও না। চর্ম্মচক্ষে ঈশ্বর দেখিও
চাহিয়াছ, গুরুদর্শন করিতে চাহিয়াছ?—আপনাকে বিলাইয়া দিয়
জগৎকে প্রেম দাও, দেখিবে—আবাল বৃদ্ধ সকল নরনারীর হার্মের
তোমার অভীষ্ট বস্তু বিরাজ করিতেছে। কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জন্ম
—ইহা আর নেত্রপথে পতিত হইবে না।

ইহা শুনিতে কঠিন, কিন্তু অভ্যাসে আয়ত্ত হইবে। তাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে কিছুই কঠিন বলিয়া বোধ হইবে না। একবার স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেথ—ভগবান্ আমাদিগকে দেখা দিবেন না বলিয়া কি লুকাইয়া আছেন ? ইহা কথনই স্থান নহে। তিনি পুত্ররপে, পিত্রপে, মাত্রপে, বন্ধু, বান্ধব, শক্রে, বানারপে তোমার সহিত বিহার করিতেছেন। তুমি অ্রান্ধ

ও মমতায় মৃথ হইরা নানারপে আরুষ্ট হইরা দোখতে পাইতেছ না—এই মাত্র। বাহা কিছু করিতেছ, তাঁহারই কার্য করিতেছ। ঠাকুরের রূপায় ইহা উপলব্ধি হইলেই তোমার সকল ক্ষোভের অবদান হইবে, চিন্তা করিও না।

ক্ষর অতি, আপনার জিনিষ। তৎসম্বন্ধে কিছুত কিমাকার idea (কল্পনা) সকল পরিত্যাগ করিবে। ঈশ্বর বিরল নহেন। মাহা কিছু দর্শন করিবে, তাহা তাহাই। ঈশ্বরজ্ঞানে সকলকে ভালবাসিবে—পরমপুরুষার্থ সাধন হইবে। দশ মৃত্ত, কুড়ি হাত কালী, দূর্গা—মা'ই বল, দেখিয়া বিশেষ কি লাভ হইবে—জানি না। মামীজির কথা বর্ত্তমান থাকিতে, অনুমানে কোন ফল নাই। মাহা দেখিবে, ঈশ্বরজ্ঞানে ভালবাসিবে। সে ভালবাসা তাঁহাতেই পর্যাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিক আর কি লিখিব? ইহার অধিক আর আমি কিছুই জানি না।

( 30 )

২রা **শাবণ, বুধবার** July 18, 1906.

\* • • তুমি লিখিয়াছ আমি তোমার উপরে যদি "অসম্ভই হইয়া থাকি"। এ কথা পাঠে আমার ত্ঃখের স্থলে হাসি পাইল। বৎস! তোমার প্রতি অসম্ভই হইয়াছি, তুমি কিসে বুরিলে? এ বিষয়ে আমি তোমার কথায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি—"তুমি কি আমার প্রতি অসম্ভই হইয়াছ?" নহিলে কি করিয়া উপলব্ধি

করিলে যে, আমি অসম্ভষ্ট হইয়াছি? অপরাধ শব্দের মানে আমার মনে হয় যে, কর্ত্তার কার্য্যের ক্রাটবশতঃ মনে যে একটা অক্সছদতা হয় তাহাই; তাহা কর্ত্তাতেই নিবদ্ধ থাকিয়া অস্থ্য উৎপাদ করে মাত্র। নচেৎ ঈশ্বর যদি জীবের অপরাধ গ্রহণ করিজে তাহা হইলে, সমগ্র ধরণী আজ শ্মশানে পরিণত হইত!

তবে পুরাণাদিতে ঈখরের অপরাধমূলক ধ্বংসাদি নানা বৃগদ বিভীষিকার কথা যে পাঠ করিয়াছি, তাহার অন্ত তাৎপর্য থারিতে পারে। তাহা না হইলে ঈশবের ন্তায় মহান্ সর্বাশক্তিমান্ वि কুজাদিপি কুজ জীবের দোষাত্মসন্ধানে তাঁহার অসীম কলা কলম্বিত করিতেছেন; ইহা আমি বুঝিতে পারি না। কার্যানে ফলপ্রস্থ করিয়া আবার তিনি বেত্র লইয়া জীবকে দণ্ডার্থে বিদ্যা আছেন, ইহা কি ভোমার মনে হয় ? ওসব কথা মনে করিও ন। <del>ঈশ্বর মনের মন, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, তাঁহার ক্য</del> আমাদের আপনার কে আছে? তিনি আমার সমন্তই জানে। আমার শক্তি এবং হর্মলতা—এ উভয়ই আমি যত না জানি, জিন তাহা হইতেও অধিক জানেন। এ সকল ছুকিন্তা ছাড়িয়া নি তোমার প্রিয়জনকে ব্যাপক করিয়া দেখ। Struggle yourself help will come (পরিশ্রম কর সাহায্য আসিবে।) তাঁহার মন সকলকে দেখ ও সকলের মধ্যে তাঁহাকে দেখ—ত্ঃখের জ্বন্ ও মৃত্যুজয় হইবে।

( 78 )

১লা শ্রাবণ, মঙ্গলবার The 17th July, 1906.

\* \* \* (তামাদের সেবা হুধা অপেক্ষাও আমার তৃপ্তিকর!
আমীর্কাদ করি—আমাতে তোমার নিষ্ঠা ভক্তি হউক। প্রীপ্তকর
প্রীচরণরপায় এখন হৃদয়ে বৃক্তিতে সমর্থ হইতেছি যে, যাগ, মজ্জ,
সাধন, ভজন—যাহাই বল, গুরুকপা ভিন্ন আর অন্ত গতান্তর নাই।
'গুরুই বন্ধা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশর, গুরুই বন্ধা, গুরুগীতার
এই মন্ত্রই জীবের একমাত্র অবলম্বনীয়। কালক্রমে আমরা শক্তিহীন।
কঠিন তপস্তা বা সাধন ভজনে আমাদের ক্ষমতা কই ? মন তুর্বল—
কি লইয়া সাধনা করিব? কুপা ভিন্ন অন্ত কিছুই দেখি না।
সাধনায় তিনি আয়ন্ত হইবেন, এ কথা মনে করিতেও অপরাধ
বিবেচনা হয়। গুরু আর কেহই নহেন—ক্ষর। মাত্র্য মাত্র্যকে
পরিত্রাণ করিবে? মাত্র্য মাত্র্যকে বৃঝাইতে পারে না। ক্ষরেরে কথাই
কলবতী হইয়া থাকে। এই জন্তুই মাত্র্য গুরুক নহে। গুরু ক্ষর
এ কথা অবশ্য বৃঝিয়াছ। হৃদয়ে দূঢ়রূপে প্রতীতি হইলেই হইল।
এই গানটী খুব ভাল বলিয়া আমার মনে হয়—

"যখন যেরপে কালী রাখিবে আমারে। সেই সে মঙ্গল যদি না ভূলি তোমারে॥"

প্রত্যু উক্তি—"থেতে শুতে শ্বরণ মনন"—ইহাও কালমাহাত্ম্যে 
ইর না! কিছু চিস্তা করিও না, যার কার্য্য তিনিই করিবেন। তাঁহার
নতার তোমার সত্তা ভূবিয়া যাইবে। আবার তাঁহার সত্তালাভে
তোমার সত্তা নৃতন হইয়া জাগিয়া উঠিবে। ভূমি বিদিয়া কেবল

## মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

এই রহস্ত দেখ, আর প্রভ্র জয় দাও। স্বয়ং কিছুই করিও না।
তাহার উপর ফেলিয়া দাও, আপদ শান্তি হইয়া মাইবে। য়ঝে
রাঝেন---রহিবে, ত্ঃখে রাঝেন---চারা নাই। তিনি তোমার কর্ড্মাভিমানকে দক্ষ করিয়া ফেলিবেন--এ পক্ষে সন্দেহ নাই। হতামাদ
হইবে না। ইহাতে মনের স্বচ্ছন্দতা নও ভিন্ন কোনই লাভ নাই।
ইহা তোমাকে বার বার বলিয়াছি; স্মরণ আছে ? \* \* \* \*

# ( 50 )

\* > \* তুমি সেজস্ত কিছু মনে করিও না, বা হতাশাস হইং না। এইটি জানিও বে, যে পর্যান্ত আমরা বস্তু লাভ করিতে না পারিব, দে পর্যান্ত আমাদের উঠিতে পড়িতে হইবেই হইবে। প্র<sup>ভার</sup> fall (পতন )—rise (উন্নতি) এর কারণ বলিয়া জানিবে। জানাদে একটি ভূল ধারণা আছে যে, ব্যর্থ কর্ম্ম করিতে গেলেই একবারেই সকল অন্তর্তি ঠিক্ হইয়া যাইবে। ইহা বলিতে ভাল, কিন্তু <sup>কার্মো</sup> তাহা অন্তরণ হইয়া থাকে। মহয়ের হৃদ্গত মহা মহা দোষে যদি একেবারেই নিবৃত্তি হইয়া যাইত, তাহা হইলে সাধকেরা দীর্ঘনি কঠোর তপস্তা ও পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতেন না। তবে <sup>সাধক</sup> . যথন আপনার ফ্রন্যের দৌর্কল্য ও অসারতা দেখিতে পান, তখন <sup>তাহায়</sup> কোন মতে নিরাশ হওয়া কর্তব্য হয় না। ঠাকুর বলিতেন,—"বায়ুর শতবার পড়ে সাবার শতবার উঠিতে চেষ্টা করে। যাহার <sup>হার্</sup> এই struggle (সংগ্রাম) বলবতী হয়, সে সেই অমূল্যধনের অধিকারী হইয়া থাকে। "Struggle is the best heauty of life ( मधा

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

बीवत्नत मर्स्वारकृष्ठ मिन्नर्या) त्य कथन अएए नारे, त्म उछ विमाननीय नत्य। किन्छ अिए सा यारात छथान रुव, जारात व्यमानीय विमाननीय नत्य। किन्छ अिए सा यारात छथान रुव, जारात व्यमानीय विमाननीय नत्य। विज्ञ क्षित्र क्षित्र मिन्न मिन्न किन्न कि

( 36 )

কলিকাতা ১২-১-১৩১৫

- \* ত তোমাদের মিসনব্রাদার ভিন্ন অন্থ বিশ্বাসাবলম্বী
  বাজিরও তথায় সমাগম হয়। প্রথম অবস্থায় তাহা তত ইষ্টদায়ক
  বিনিন্না বোধ করি না। "চারা গাছে বেড়া" দেওয়া কর্তব্য।
  বাহা হউক, তোমরা বৃদ্ধিমান্, আত্মমতসংরক্ষণে সমর্থ। অধিক
  আর কি লিখিব ? আর একটি কথা—ধর্মচর্চার স্থান প্রতিনিয়ত
  গরিবর্ত্তন করাও কর্ত্তব্য নহে। ভজনালয়ে অন্থ চিস্তা, অন্থ কার্য্য
  করা নিষিদ্ধ। ঘরটা Entirely (সম্পূর্ণরূপে) ধর্মচর্চার নিমিত্ত হওয়া
  চাহি।
- \* \* মহাত্মারা বলিয়া গিয়াছেন—"আপন ভজনকথা, না

  <sup>ইহিবে</sup> যথা তথা।" মানে এই, অবিশ্বাসীর সঙ্গ বিশ্বাসীর নিষিদ্ধ।

  <sup>ইবকবচে</sup> ইহা প্নঃ পুনঃ নিষেধ করা আছে। সহোদর বা Bossom

### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

friend ( স্থহদ্ ) হইলেও তাহার সঙ্গ পরিহার্য্য। উহাতে কি আনিঃ হয়, না হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমার মনে হইতেছে—তোমার মন তত ভাল নাই। তাহান।
থাকিবারই কথা। শাস্ত্রে ঈশ্বরলাভের একমাত্র উপায় বলিয়াছেন—
"শুরু-বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস।" শুরু অপেক্ষা শুরুবাক্যে নির্ভর্
একমাত্র উপায়। অবিতর্কে শুরুবাক্যে বিশ্বাস চাই। হইতে পারে—
শিশ্ব, গুরু অপেক্ষাও বিদ্যাব্দ্বিসম্পন্ন! কিন্তু বিশ্বাসের রাজ্যে সে
সম্পূর্ণ অপরিচিত। ঈশ্বর বিশ্বাসেই লভ্য। তর্কযুক্তিতে ঈশ্বর্থাপন
হয় না। তাই বলি—তোমার শুরু বখন বলিয়াছেন—"ভ্রু নাই,
তোমার ঈশ্বর লাভ হইবে,"—সে কথায় নির্ভর না করিয়া মনের কথা
শুনিবার আবশ্রক কি ? তবে শুরুবাক্যে নির্ভর কৈ!

বংস, বলিয়াছি এক মৃহুর্তে ঈশ্বরলাভ হয়; সময়ের অপেক্ষা করিছে বলিবার তাৎপর্য্য—কেবল মনকে প্রস্তুত করা। মন যথন ঠিক্ প্রস্তুত হইবে, মন যথন গুরুবাক্যে যোল আনা বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইবে, যথন শিশ্ব গুরুবাক্যে বিষভক্ষণে আদিষ্ট হইলেও, মন কি বলে—একবার জিজ্ঞাসা না করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা করিতে প্রস্তুত হইবে, তথন প্রস্তুত্তি সে তাহা লাভ করিবেই করিবে। বাবা! যদি ঈশ্বর লাভ করিতে চাও মহারত্ব বলিয়া যে সকল জঞ্জাল হৃদয়ে ভরিয়া রাখিয়াছ, বিশাসের আয়িতে তাহা ভশ্মীভূত করিয়া কেল। বিশ্বাস ভিন্ন যুগ্রুগান্তরের সাধনা ও জ্ঞানচর্চ্চা করিয়াও তাহাকে পাইবে না। কথার সওলাগর ছাড়িয়া দাও। গুরুবাক্য, বেদবাক্য বলিয়া ধারণা করিতে চেট্টা করাছাড়িয়া দাও। গুরুবাক্য, বেদবাক্য বলিয়া ধারণা করিতে চেট্টা করাছাড়িয়া দাও। গুরুবাক্য, বেদবাক্য বলিয়া ধারণা করিতে চেট্টা করাছাড়িয়া দাও জানচর্চ্চা করিতে পারে—যিশু বলিয়াছেন। এ কথারি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

## ত্রয়ন্তিংশ পরিচ্ছেদ

२७७.

ভূমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহ ? সমস্ত ছাড়িরা দিরা বিশ্বাসের
চর্চার নিযুক্ত হও; তর্কযুক্তিকে দরিয়ার ভাসাইয়া দাও। তর্কযুক্তি
ধোন্তা, কুড়াল, পথের জঙ্গল সাফ করিয়া দের মাত্র। ঈশ্বরলাভে
বিশ্বাসই একমাত্র উপার জানিও। ব্যস্ত হইও না, যত ব্যস্ত হইবে,
উদ্বেশ্ব বস্তু ততই দ্রে যাইয়া পড়িবে। দ্বির হইয়া কার্য্য কর, উহাই
কার্য্যের রহস্ম। আঁকু বাঁকু করিলে কেবল শক্তির অপচয় হইবে মাত্র।
ভূমি সায়েন্সের অধ্যাপক—বেশী বলিতে হইবে না। \* \* \* \*

( 59 )

\_\_\_\_\_

The 7th August, 1908.

Meerut Cantt.

\* • • কর্মফল ভোগ করিতেই হইবে। কখনও ঘৃ:খ, কখনও শান্তি, কখনও অশান্তি—ইহা অনিবার্য্য জানিয়া ঈশবের পাদপদ্মে মতি রাখিতে বত্ববান্ হওয়াই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। মনের পশাতে ঘুরিলে ঈশবের পশাতে থাকিতে পারিব না। মন বাহা করে করুক। তুমি হরি হরি করিতে থাক। মনের অভাব চঞ্চল, তাহার কাজ সে করুক, তোমার কাজ তুমি কর। পরিণামে তোমার জয় হইবে। ঠাকুরের কথা সর্বাদা শরণ রাখিও—"এক হাত সংসারে লাও, আর এক হাত ঈশবের পাদপদ্মে রাখ।" তুমি কোন বিষয় চিন্তা করিও না। সংসার তোমাকে ডুবাইতে পারিবে না। ক্ষণিক আবরিত হইলেও তাহা স্থায়ী হইবে না। তোমার গুরুপদ্মে সর্বাদা রতি মতি রাখিবে, কোন বিদ্বই হইবে না। • • • •

### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

( 36 )

July 23, 1910

\* \* \* তোমার পত্রে জ্ঞাত হইলাম ৷ ভক্তিপথে ভগবানকে সর্বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। পরিণামে ইহার উপলব্ধি হয় বটে, কিন্তু সাধন অবস্থায় ভক্তের নিজের শক্তি নাই, ঈশ্বরক্বপায় সমস্ত হ'বে—এই বলিয়া গা ঢালিয়া বনিয়া থাকা খুব অজ্ঞানের কার্য্য। সভ্য, তাঁহার ইচ্ছাডেই ममन्ड (र इत- এ कथा कथन वृतिव ? ना, रथन आमात अरुर-क्रानि नां श्रहेरत । य পर्यास अर्थकान थाकित्व, तम পर्यास क्रेश्रत्व निकी প্রার্থনা রাখিয়া নিজের কুপ্রবৃত্তি সকল দমনের বিশেষ চেষ্টা, সাধককে নিজে করিতে হইবে; ঈশ্বর করিয়া দিবেন এ কথা ঝুট্ বাত্। তিনি क्लमांडां, कार्रात कडी आगि। आगि यि कर्म ना कतिलांग, क्ल পাইব কিসের ? ভক্তিপথে অনেক সময়ে ভগবানের দোহাই দিয় ভক্ত আপনাকে অজ্ঞাতভাবে ঠকায়। সমৃদয় কুপ্রবৃত্তির প্রশ্র দিব, আর ঈশ্বর আছেন, তিনি দয়ায়য়, সকল করিয়া দিবেন-এ কুড়েমীর কথা। এইরূপ ভক্ত সহস্র জন্মগ্রহণ করিলেও কিছু ह কি না, সন্দেহের বিষয়। অবশ্য, তুমি এক পদ অগ্রসর হইলে ভগবান্ দশ পা এগিয়ে আসিবেন—ইহা খুব সত্য। তুমি কিছুই করিবে ন, মধ্যে মধ্যে ভগবান্ বলিয়া—তুই বার 'হরি হরি' করিয়া কার্ম্যের थण्य रहेन---मत्न कदिल किছूरे रहेरव ना।

চিত্তসংখ্য পক্ষে ভক্তকে নিজে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা, যত্ন করিছে হইবে, অবশ্য যাহার তংপ্রতি দৃষ্টি থাকে, ভগবান্ তাহাকে ঐ কার্যা দাহায্য করিয়া থাকেন। তিনি কল্পতক্ষ, যাহাই চাহিবে, তাহাই পাইবে, বাহা চাইবে না তাহা পাইবেও না। চিত্ত সংখ্য করিয়া সচ্চরিত্র না হইলে কিছুই ধারণা হইবে না। ছিন্দকুত্তে মুর্তর

জুল ঢাল না কেন, বাহির হইয়া যাইবে। অতএব, সর্বাগ্রে যাহাতে পবিত্র স্বভাব গঠিত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ যুদ্রবান্ হইতে হইবে।

ভগবান্ ব্যক্তিমাত্রেরই হাদরে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে নাভের জন্ম কোন কার্য্যেরই অন্প্রচান করিতে হয় না। তিনি স্বপ্রকাশ, কেবল আমাদের অজ্ঞানবশতঃ তাঁহাকে আমরা অন্থভব বা দর্শন করিতে পারি না। বিশুদ্ধচরিত্র হইলে, সেই অজ্ঞানরূপ বাধার যে পরিমাণ হ্রাস হইবে, সেই পরিমাণ আমাদের মধ্যে ঈশবের সন্তা উপলব্ধি হইবে,—ইহাই কার্য্যকরী কথা। অল্পথা "হে ভগবান্! ত্মি প্রেমময়, তুমি পতিতপাবন্"—বলিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? ভগবান্ প্রাণ চান, তাঁহাতে প্রাণ মন দিতে হইবে। জীব যদি প্রবৃত্ত না হয় ও সংপ্রবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ না করে, তাহার প্রাণ শয়তানের সেবান্থ নিযুক্ত থাকিবে; সে কি করিয়া ঈশবকে সে প্রাণ অর্পণ করিতে পারিবে? সত্যকে পাইতে হইলে মিথ্যাকে পরিত্যাগ করা চাই।

আমি জানি সংসারী জীবের পক্ষে এ সকল কথা অসম্ভব বলিয়া ধারণা হইতে পারে। সে স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, সছঃ প্রস্থতা গাভীর বংসের প্রতি একবার দৃষ্টি করিয়া দেখ। সে ভূমির্চ হইয়াই দাড়াইতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। বার বার পড়িয়া যায়, অথচ সে নিশ্চেষ্ট থাকে না, উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্ত বার বার চেষ্টা করিয়া থাকে এবং অবশেষে ক্বতকার্য্য হয়।

হে সংসারী জীব! জানি তুমি কায়-প্রাণে খুব হর্বল, কিন্তু ইতাশ হইবার প্রয়োজন নাই, আপনাকে সংশোধন করিয়া ভগবানের দিকে যাইতে শিথিলযত্ন হইও না,—তুমিও একদিন কৃতার্থ ইইতে পারিবে। ভাবিয়া দেখ— পর্ববিত্ত কৃত্র কৃত্র নির্বরের বিন্দু বিন্দু

## মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

বারি বহিনা গিন্না সাগরকে জীবিত রাখিয়াছে, অন্তথা উহা শুকাইয়া যাইত। ইহাও দেখিয়াছ—ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িয়া প্রস্তরে গর্ভ হয়। নিরাশ হইবার কারণ নাই; যত্ন চেষ্টা কর, অবশ্রুই সফল হইবে। বে পর্যান্ত অভীষ্ট লাভ না হয়, সে পর্যান্ত লাগিয়া থাক।

ঠাকুরের উপদেশটা এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তিনি বলিতেন, "খানদান চাষা হও"—এক বৎসর কেন, সাত বৎসরও যদি অনার্ষ্ট হয়, তথাচ সে চাষ করিতে ছাড়ে না। কিন্তু যে মুদির দোকান ছেড়ে চায जात्रछ करत, म এक वरमत जन ना इट्रेलिट हान गढ़ वरा ক্ষেরার হয়। অতএব রোক করিয়া লাগিতে হইবে, ভ্যান্ভেনের কিছুই হয় না 🔹 🛊 প্রভৃতি ভক্তবৃন্দকে ইহা বলিবে, একটা কথার আছে না ?—"সাধ হয় বৈষ্ণব হতে, কি ফাটে মচ্ছব দিতে।" হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। যে পরিমাণে উপযুক্ততা লাভ করিবে, সেই পরিমাণে পুরস্কৃত হইবে। ইহা নি<sup>দর</sup> জানিও, Rome was not built in a day (রোম একদিনে নির্ণিড হয় নাই)। উঠ, জাগ্রত হও, যে পর্যান্ত উদ্দেশস্থানে পৌছিতে না পার, সে পর্যান্ত ফান্ত হইও না। পূজ্যপাদ ঋষিদিগের <sup>বাক্</sup>য অমুসরণ কর, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" 🔹 \* স্কল্কে विनिद्द, "চালांकि द्वांता दकान महर कार्या इस ना।" উহা এই সংসারের কার্য্যে প্রযুজ্য ।

( 25.)

১। নিজের সহস্র ক্ষতি স্বীকার ক'রেও পরের **উ**পকার <sup>করবার</sup> চেষ্টা করবে।

- ২। অপ্রিয় ঘটনায় যদি শান্তি রক্ষা করিতে না পার, তবে সে শান্তির মহত্ব কি ?
- ৩। সংসারে বিচিত্রখটনাবলী আমাদিগকে মহুষত্বলাভে সহায়তা করে।
- ৪। নিজে যতই পবিত্র হওনা কেন, ঈশবের নিকট নিত্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। যদি অপরকে ক্ষমা করিতে না পার, তবে কেমন করিয়া ঈশবের নিকট ক্ষমা প্রত্যাশা করিবে?
- ৫। তৈলাক্ত মাথায় তৈলদান অপেকা রুক্ষ মাথায় তৈল দানে
   অধিক মহত্ব।
- ৬। পাপীকে পাপের পথে ঠেলে দেওয়া অপেক্ষা পুণোর পথে অগ্রসর করান অধিক মহত্ব
  - ৭। শুরুর কাছে (শিশ্তের) থাকা ভাল, আবার খারাপও বটে।
- ৮। একটা ভাব আশ্রয় না করলে একশ বছরেও কিছু হবে না। একটা রূপ ঠিক করে তার সঙ্গে একটা ভাব আশ্রয় করে ভেকে গেলেই হলো।
- ৯। স্ত্রীলোকের কোন সৌন্দর্য্য নাই; আমরা কামেতে স্থন্দর দেখি।
- ১০। কিসে ধর্ম হয়, আর কিসে অধর্ম হয় তাহা বোঝা যায় না।
- ১১। আচার, অনাচার, অত্যাচার—জগতে প্রত্যেক বস্তুর এই তিনটে ভাব আছে, এর মধ্যে আচারটাই ভাল।
  - ১২। যার চৈতন্ত হয় তার স্ব দিকেই হয়।

### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

( २० )

ভাগবত বলিয়াছেন, যে আমার ভক্ত আমাকে সর্বাদা সম্ভোগ করিতে চাহিলেও আমি তাহার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করি, যেহেতু তাহাতে তাহার অহুরাগের বৃদ্ধি ও চেষ্টার পুষ্টিসাধন হইবে। মিলনের যে কি স্থুখ, বিরহেই তাহা বুঝা যায়। তিনি প্রেমময়, সকলকেই তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় দিবেন, কাহাকেও ফেলিবেন না। আমরা অবিশ্বাসী তাই হতাশাস হইয়া অন্ধকার দেখি এবং কষ্ট পাই। আমরা তাঁহার সন্তান, পাপ পুণোর ধার ধারি না। বড়লোকের ছেলে খুন করিয়া অব্যাহতি পায়। আমরা বাবাকে জানি, অত শত ब्िव नां, यिन व्यथनाथी इहे, त्म व्यवश्रहे क्या क्रियत । त्य ज्यवान क्यां क्रबन ना, नारवंद निक्ति नहेदा जीरवंद नाव जनाव यो क्रिया স্বর্গনরকের ব্যবস্থা করিতেছেন, সে ভগবানকে আমরা দূর হইতে কেবল ভয়ের জন্য প্রণাম করিতে পারি। যিনি আমার ছবর্শনতা मिथियां आमात्र नगांत्र एक्ट थित्रया नांना (क्रम महा कित्रया विकास বে, "বংস—ভয় নাই—তোমার মহাপাতক, অতিপাতক, ষাহা কিছু থাকে আমাকে দাও, আমি আমার পবিত্রতা তোমাকে দিয়া পবিত্র করিব"। আমাদের ভগবান এই, তবে 🔸 ভর কি ? আনন্দে वन-जय त्रांभकृत्यः जय।

खीटलटवटक

' এই পত্রখানির প্রতিলিপি নিয়ে প্রদত্ত হইল। বার্দ্ধকো দেবেন্দ্র-নাথের হস্তাক্ষর কিরূপ হইয়াছিল, তাহা এতদ্প্তে জানিতে পারা যাইবে—

<sup>\*</sup> পত্রাবলীতে উল্লিখিত নাম প্রকাশ করিতে কাহারও কাহারও আপত্তি থা<sup>করি</sup> সর্ব্বত্রই নাম বর্জ্জিত হইয়াছে।

गालक श्राम्बान्यः हम जायां क्रम आधार स्ट्राम भित्रका कहित क्षेत्रक. ज्यात्र नामा नामा विकर ने क लिस्माराक है। हु- १३ (१९३१) श्री की अध्य १६७। विक् जियके तय कार्य (ता दिसे अधिक अध्य शिमाटक का छित्राम, विश्वादित्यान में का का क्षित्र स्था भवनाकरे अस्त क्षिक्षा मान Kay sustant congress in mind of 184 त्र किस्था र्ड्या माश्चा एका का का का का का गामग जर्म असन् नाज नाज नाज जाता वारिया। के ल्याक्षक (त्रीका मात्र क्षिता, मात्राक्षक आम्) धामका बाबा का लानि - ग्रह महा बुक्रमा, यति -ज्ञामवान रहे- (अ अवयम् - से-से अवद्वा (ए जारार अधा- करवं या जाव्यक्षित्रे नरेगा लीखर नाम अज्ञान साथ आहमा सेश- यर खंड कर्जर कारेकार्न (अन्यादान कि आमर्ग भूव रहेस्ड (कार्य-ग्रिक वास्य क्षेत्र कथिक अधिन । स्थितामान विक्रमा क्षित्रमा आभार कार (यं व विक्रं -नीम व्हूल- अश्च वन्त्रेयह वलाम त्या, वट्ट न्यार्थी- व्याक्षां द्रार्था व्याप्ता के क्षा कर कर-थिय आहर आवात मेख, आर्थ शामा क भिक्र लिमारक-१द्रगा- भारत कृतिक । जित्रमारक कामान क्रें उत ज्यांने १ आनल वन-त्रमः याम अस्किव त्यां। ज्याप्तात्र

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

# চতুস্তিংশ পরিচ্ছেদ

# দেবেন্দ্রনাথের মতবাদ।

এই সকল পত্রাবলী হইতে মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের আত্মবিকাশের স্বস্পষ্ট আভাস পাওয়া বায়। 'দেবগীতি'তে প্রকাশিত দেবেন্দ্রনাথের রচিত গীত, স্থোত্র ও কবিতাবলী হইতেও তাঁহাতে যে জ্ঞান, ভিক্তি ও প্রেমপূর্ণ ভাবে প্রক্ষৃটিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা বায়।

দেবেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্দেবের অন্থগত ভক্ত ও প্রিয় শিশ্ব ছিলেন। শিশু, গুরুর মতবাদ আপন চিন্তা ও সাধনাবলে উপলব্ধি করিছে সমর্থ হইয়া থাকেন—ইহাই সনাতন রীতি। পরমহংসদেব বেমন ভক্তিরসাভিসিঞ্চিত অদৈতবেদাস্ততত্ত্বের প্রতিমৃত্তি ছিলেন, মহাপা দেবেন্দ্রনাথও তাঁহারই ছায়াস্বরূপ ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের চরিত্তে ও লেখাতে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দার্শনিক রীতিতে বে কোন মতবাদের পরিচয় দিতে হইলে প্রধানতঃ পাঁচটা বিষয়ের পরিচয় দিতে হয়, ইহা স্থাব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। সেই পাঁচটা বিষ্ यथा— । बन्न, २। जीव, ७। जन्न, ८। मूक्ति, ७ ৫। नाथन। **धरे शक्ष विषय्र अकल प्रश्निमाख्यत विठाया विषय । एएवळा विश्व** পাচটা বিষয় সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, এই প্রাবনি ও 'দেবগীতি'তে প্রকাশিত কবিতাদি এবং তাঁহার স্হিত কথোপকথন হইতে যাহা জানিতে পারিয়াছি চিস্তাশীল পাঠকবর্ণের জন্ম তাহার উল্লেখ অবশ্বকরণীয়। এই জন্ম তাহা নিমে প্রা<sup>ক্ত</sup> रहेन :-

# ১। ব্রহ্ম সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মত এই —

- (ক) ইহা 'নিগুণ'—'দেশকালের অতীত', নির্বিশেষ এবং এক-মাত্র নিত্য অধৈত বস্তু।
  - (४) ইহা 'মায়াপরিরত নহে' 'নিভাস্বপ্রকাশ'।
  - (গ) ইহা. 'সত্য, জ্ঞান ও আনন্দরপ' এবং দৃশ্য নহে।
- (য) মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মই সগুণ ও সবিশেষ ব্রহ্ম। সেই সগুণ ব্রহ্মই দুখর—ইহা উপাস্য, ইনিই 'আদর্শ পুরুষ' বিশেষ। উপাসক "শেষে এমন এক অবস্থায় উত্তীর্ণ হয় বে, তাহার আদর্শ পুরুষ ও তাহাতে কোন পার্থক্য থাকে না।"
- (%) ঈশ্বরের অনাদি অথচ সান্ত মান্নাশক্তির বশেই স্কটি-স্থিতি-লয় ইয়। ঈশ্বর অনন্ত 'সর্ব্বশক্তিমান' ও 'সর্বব্ঞে'।

# <mark>২। জীব সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মত এই—</mark>

- (क) জীব স্বরূপতঃ ব্রন্মই।
- (খ) জীব 'মান্নাপরিবৃত'—'মান্না-কুক্মাটিকারপ আবরণের ভিতরেই তাহার খেলাধুলা ও ভেদ জ্ঞান।'
  - (ग) जीव वर्छ, जन्नु ७ जन्न गिकियान्।

# । জগৎ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মত এই—

- (क) এक बन्नामिक तरे भित्रगाम এर कार।
- (य) हेरा 'मरनत धर्म' वा माम्राकन्नि (आयुक्तात कर्ग नारे।'
- (গ) 'জগং বোধ থাকিতে পরব্রন্মের ধারণা কি প্রকারে হইতে <sup>পারে</sup> ?' 'যাহার অন্ত আছে, তাহাই বিকার' ইহা সান্ত, পরিবর্ত্তনশীল <sup>এফুন্য</sup> অনির্বাচনীয় বা মিথ্যা।

### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

(ঘ) জীব ও ব্রন্ধের ঐক্যজ্ঞানে এই জগৎ ও তাহার :মূন্নারণ মারা চিরভরে বিলুপ্ত হয়।

# ৪। মুক্তি সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মত এই—

- (ক) মৃক্তিতে জীবের জীবত্ব চলিয়া যাঁয় ও তাহার অদিতীয় বন্ধ-স্বরপের প্রকাশ হয়। 'মায়াজালের ভিতর দিয়া তাহার আস্বদৃষ্টি হয়'।
- (थ) बक्त छान रहेल छ है- मृग्र- मर्गन अथवा छा छ।- छ । छ । विनीन इम्र ; थाक-कितन मर हिर जानसम्बद्धार ।
  - (গ) 'মুক্তিতে জীবের সহিত ত্রন্মের কোন ভেদই থাকে না।'

# ৫। সাধন সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মত এই—

- (क) खाति पुक्ति। धक्छान हे छान।
- (খ) ভক্তিতে শেষে সেই জ্ঞানই হয়।
- (গ) ভক্তিপথই সহজ পথ।
- (घ) কর্ম দেই ভক্তিপথে আনিয়া দেয়।
- (ঙ) "যোগী সুল স্তম্ম দেহ বিশ্লেষণ করিয়া সেই আজুক্সান নাত করেন। আত্মজ্ঞানে 'চরমে সকলেই কুতার্থ'।

· দার্শনিক ভাষায় দেবেন্দ্রনাথের মতের ইহাই পরিচয়।

ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্দেবের বেরূপ সর্ব্বধর্ম বা সর্বভাবের <sup>সম্মর্ক</sup> ছিল, দেবেন্দ্রনাথের জীবনেও তাহা সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে দ্বৈত ও অ্ট্রেতের অনক্সসাধারণ একটা স্বা সামঞ্জস্ত পরিলক্ষিত হইত। বাহা হউক, তাঁহার মতবাদদ<sup>্রোর</sup> অপরাপর কথা এই:-

১। অধিকারিভেদে ভাব ও সাধনার পথ ভিন্ন, লক্ষ্য এক।

- ২। বাহ্যিক অমুষ্ঠান অপেক্ষা আন্তরিক অমুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার ক্ষ্য অধিক ছিল। এই কারণেই বাহ্যিক অমুষ্ঠান উপেক্ষণীয় ক্থনই বলিতেন না।
- ৩। সদাচার বা শাস্ত্রীয় আচার এবং লোকাচার সকলই তিনি প্রয়োজনীয় বলিতেন।
- ৪। শাস্ত্রাধ্যায়নে তিনি বিশেষ অন্তরাগীই ছিলেন এবং তাহা করিতে উপদেশ দিতেন; সর্বদাই ঠাকুরের কথা পুনক্ষজি করিয়া বলিতেন—'স্থি! যাবং বাঁচি তাবং শিথি।'
- ে। সর্বজীবে 'ঈশ্বরজ্ঞানে' ভালবাসা তিনি নিজে অভ্যাস করিয়াছেন এবং সকলকে তাহা করিতে বলিতেন। তিনি বলিতেন, 'এমন স্পর্শমনি আর পাইবে না।' 'ভালবাসায় বদ্ধ হয় না— দীব্দুক্ত হইয়া যায়।'
- ৬। 'গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসই একমাত্র অবলম্বনীয়।' 'গুরুত্বপা ভিন্ন গত্যস্তর নাই।'
  - १। 'ভক্তিপথে ভগবানকে সর্বস্থ করিয়া রাখিতে হয়।'

ইহার অন্তরায় নিবারণের জন্ম বুলিয়াছেন :—পুরুষকারেই পুরুষার্থপ্রকাশ'—তাহাতেই 'জয়লাভ'। 'ভৃপ্তি অর্থে বিকার'। 'ভৃপ্তি প্রকায় জীবকে নিরুত্ম. নিরুৎসাহ, অলসাক্রান্ত করিয়া থাকে।' পুরুষ করিয়া দিবেন—একথা ঝুট বাত'। 'ভূমি কিছুই করিবে না,' দুরুর আছেন, তিনি সকল করিয়া দিবেন—এ কুড়েমীর কথা।'

'( মন আমার ) বিনা অন্তভূতি,
লাভ কি হবে যতই পড় না বেদ ভাগবত পুঁথি॥'
'চিত্তগুদ্ধি শুদ্ধা বৃদ্ধি না হ'লে সঙ্গতি
শে ধন কি মন পাবি কখন, ধ্যানে পায় না যোগী যতি॥'
১৮

# মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

'চিন্তদংযম,' 'বিশুদ্ধ চরিত্র' ও 'পবিত্রতা' দারা 'দাপনাকে সংশোধন করিয়া ভগবানের দিকে যাইতে হইবে।' 'যে পর্যান্ত আমরা বস্তু লাভ করিতে না পারিব, সে পর্যান্ত আমাদিগকে উঠিতে পড়িতে হইবে।' 'অভ্যাসে অসম্ভব কিছুই নহে।' 'নগদা মুটের কোন কালে শান্তি নাই।' 'ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর কি একেবারেই হয় ?' 'কর্মফল ভোগ করিতেই হইবে।'

'এক হাত সংসারে দেও, আর এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রাখ।'
'সংসার তোমাকে ডুবাইতে পারিবে না।'

'ঈশ্বর প্রেমমর'—'তিনি আমাদের ত্র্বলতা দেখিয়া আমার ন্তার দেহ ধারণ করিয়া নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া বলেন, 'বংস, ভর নাই— তোমার মহাপাতক, অতিপাতক যাহা কিছু থাকে, আমাকে দেও, আমি আমার পবিত্রতা দিয়া তোমাকে পবিত্র করিব।'

নানা বিরুদ্ধ মতবাদের মধ্যে একটা মত যেমন দার্বভৌম মহ হয় না, কিন্তু সকল মতের সহিত অবিরোধে অবস্থিত দর্ববাবগাহী রে মতবাদ, তাহাই দার্বভৌম মত হয়। দেইরূপ বেদের মধ্যে বিজ্ঞি মতবাদগুলি কখন দার্বভৌম মতবাদ হয় না। তবে বেদের দেই মতই দার্ববভৌমিক মত, যে মতে দকল মতের স্থান আছে—দর্শন মতের উপযোগিতা স্বীকার করা হয়। তাহাই বেদোক্ত দার্বভৌম মহা আর বেদোক্ত এই মতটীই অবৈত মত, এবং তাহাই প্রীপ্রীরামর্ক দেবের মতবাদ। তাহার মতে অবৈত মত চরম ও দর্বপ্রের্গ বিদ্বোক্ত ও বিশিষ্টাবৈত প্রভৃতি দকল মতেরই স্থান আহি দাধনপথে দকল মতেরই উপযোগিতা আছে। কেইই মিথাা নার্বা বৈতে ও বিশিষ্টাবৈতাদি মতে বলা হয়—অবৈত মতে নরক হয়; কার্বা তাহাতে 'জীবই ব্রহ্ম' বলা হয়। কিন্তু, অবৈত মতে ক্রি কর্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

# চতু স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

₹9€

মতেরই ফল আছে—আবশ্চকতাও আছে। ঠাকুরও এই জন্মই অধৈত মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ মত বলিরাছেন।

শ্রীশ্রীরামরুম্বদেবের মত নানা জনে নানা ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। 
ঠাকুরের মতকে কেহ দৈত, কেহ বিশিষ্টাদৈত, কেহ দৈতাদৈত 
বলিয়াছেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ অদৈত মতই ঠাকুরের মত বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, আর তাহাই আমাদিগকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। 
এই অদৈতমতাত্মসরণেই মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারিন্তের 
পক্ষে প্রমাণ। সমাধিবলে তিনি এই মতের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ ও মত তাঁহার সমাধিলব্ধ মত, 
তাহা ঠাকুরেরই মত।

# পঞ্জত্রিংশ পরিচ্ছেদ

# বিদায়গ্রহণ।

( 石( つのひ, きょつみつ)

বাল্যে—যিনি ধ্লাখেলায় প্রমন্ত, কৈশোরে—যিনি বিছাভাগে বিরত, যৌবনে যিনি সংসারকার্য্যে উদাসীন, প্রোঢ়ে—যিনি সংসারী ও ভীষণ দারিদ্রের সহিত সংগ্রামে সদাই বিব্রত, এবং ঈশ্বরলাভে ব্যাকুল হইয়া শ্রীরামক্বঞ্চপদাশ্রয়লাভে কৃতার্থ, তৎপরে শ্রীরামক্বজের অন্তর্ম ভক্তগণের সঙ্গে যাঁহার ধর্মজীবন পরিপুট, বার্দ্ধক্যে— যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ ও ত্যাগী এবং পরোপকার ও ধর্মপ্রচারে রত—সেই দেবেন্দ্রনাথ এইবার আপন জীবন-লীলা সমাপ্তপ্রায় জানিয়া অন্তিম পথে গমনের জন্ম প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের বয়ংক্রম এক্ষণে ৬৮ বংসর। এই সময় তাঁহার
শরীর তিল তিল করিয়া দিনের পর দিন ক্ষীণ হইতেই লাগিল।
কোন দিন একটু স্কুস্থ থাকেন, আবার কোন দিন শ্বাসপ্রশানের
কটে এরপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন যে, সে অবস্থা দর্শন
করিলে পাবাণ-কঠোর হৃদয়েও আঘাত লাগিত। কিন্তু বড়ই
আশ্চর্যোর বিষয়, আমরা দেখিয়াছি যে, এমন অবস্থাতেও র্যাদ
কোন ব্যক্তি আসিয়া ভগবংপ্রসঙ্গে কোন কথা তাঁহাকে প্রিক্তাসা
করিতেন, তখনই তাঁহার সমন্ত যন্ত্রণা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইরা
যাইত; তিনি সবল, নীরোগ ব্যক্তির ন্যায় অন্তর্গল অক্লান্তিতে ঘণ্টার
পর ঘণ্টা ধরিয়া কথা বলিতে থাকিতেন। আবার বেমন উর্জ

প্রসঙ্গ বন্ধ হইত, অমনি পূর্ববং রোগযন্ত্রণাসমূহ আসিয়া পুনরাক্রমণ করিত।

জনস্মাগমে দেবেন্দ্রনাথের হাঁপানির যন্ত্রণা অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতে লাগিল দেখিয়া, ভক্তগণ স্থির করিলেন যে, তাঁহাকে কাহারও সহিত কথা কহিতে বা কাহাকেও তাঁহার চরণস্পর্শ করিতে দেওয়া হইবে না। একদিন কোন আগন্তুক ব্যক্তিকে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে না দেওয়ায় সে ব্যক্তি অতি ক্ষুয়মনে তাঁহার নিকট বিসয়া থাকেন। তদ্দর্শনে দেবেন্দ্রনাথ ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন,—"ওরে, এ শরীরটা লোকের কল্যাণের জন্মই আছে, ইহা তাহাদের মঙ্গলের জন্মই পাত হউক, আমাকে স্পর্শ করিতে তোরা কাহাকেও বারণ করিস্ না।"

प्रतिक्रनात्थेत्र त्थव त्रहना ।

দেবেন্দ্রনাথ এই অবস্থাতেই

"রূপা কর মা ক্ষেমস্করি ! আমি দেখ্লাম কত বেয়ে চেয়ে কিছুই ত করিতে নারি ॥"\* ইত্যাদি

গানটা রচনা করেন। ইহাই তাঁহার রচিত শেষ গান।

এই সময়ে ভবানীপুর হইতে প্রীযুত, ললিতমোহন বস্থ ক দেবেন্দ্রনাথের নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ললিতমোহনকে বড় ভালবাসিতেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন, "তোমার এখানে নয়, তুমি মঠে যাও"।

<sup>\* (</sup>परगीिं ६१ शृः जहेरा।

<sup>†</sup> ললিতমোহনের এ সময় পাঠাবিস্থা। ইনি পরে সন্নাস গ্রহণ করিয়া শামী কমলেধরানন্দ নামে অভিহিত হন।

### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

ইহাতে ললিতমোহন বলেন, "আমি সেথানে যাইবার পর্সা কোগায় পাইব ?"

দেবেজ্রনাথ বলিলেন, "আমি দিব। তুমি সন্ন্যাসীদের কাছে যাও।"

### দেবেন্দ্রনাথের শেষ উৎসব।

২৩১৮ সালের বৈশাথ, ইং ১৯১১ সালের এপ্রেল মাসে গুড্ফাইজের ছুটীতে বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়। এই বৎসরের এই উৎসবই দেবেল্র-নাথের শেষ উৎসব। তিনি অস্কুস্থ শরীর লইয়াই উৎসবের যাবতীয় কার্য্য তত্তাবধান করিলেন এবং দরিদ্রনারায়ণের সেবা সম্পন্ন হইয়া গেলে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। প্রীশ্রীগোরী মাতা, স্বামী প্রেমানন্দ, প্রীষ্ট গিরিশ বাব্, ভাই ভূপতি, প্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং প্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

# তাণ্ডব নৃত্য ও ভাব সমাধি।

বেলা বারোটা হইতে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত হিন্দু, মুসলমান ও খুষীয়ান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন আসিয়া উৎসবে গান করিছা যাইতে লাগিল। সদ্ধ্যার পর একদল কীর্ত্তন আসিয়া ঠারুরের সম্মুখে গান আরম্ভ করিল; দেবেন্দ্রনাথ সেই গান শুনিয়া ভাবে মও হইয়া কীর্ত্তনিয়াদের সহিত তাগুব-মৃত্যু করিতে আরম্ভ করিলে। কীর্ত্তন এমনই জমিয়া গেল যে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে মুডারুর বিরাম নাই, আর সে গানেরপ্র বিরাম নাই। তথন মনে হইলা যেন বস্কল্পরা টলমল করিতেছে। দেবেন্দ্রনাথের কতিপয় আর্রিত ও ভক্ত ব্যক্তি ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন; কেই অনবর্ত ক্রন্দ্রের বা উচ্চহাস্থ করিতে লাগিলেন; কেই বা মাটীতে গড়াগুড়ি

বাইতে লাগিলেন। এইরপ চিত্তবিমোহন অপার্থিব দৃশ্য কচিৎ কথনও সৌভাগ্যক্রমে মানবের দৃষ্টিগোচর হয়।

এই সময় দেবেজনাথ নৃত্য করিতে করিতে হঠাং কাঠপুন্তলিকাবং ছির হইয়া গোলেন! তাঁহার এই ভাব স্থায়ী হইতেছে দেখিয়া ভক্তগণ চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ মনে করিতে লাগিলেন—আজ বুঝি বা ঐ অবস্থাতেই দেবেজ্রনাথ দেহ পরিত্যাগ করেন। কেহ কেহ বা কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। এই ভাবে বহুক্ষণের পর দেবেজ্রনাথের সংজ্ঞালাভ হইল; তিনি প্র্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। ভক্তগণও ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া দেবেজ্রনাথসমীপে, আ্নিয়া বসিলেন।

### মান্দ্রাজী খৃষ্টীয়ান ভক্ত।

আবাঢ়ের শেষ ভাগে জনৈক মান্দ্রাজদেশীয় রোমান ক্যাথলিক্
খুষীয়ান শান্তিলাভের আশায় ঘুরিতে ঘুরিতে দেবেন্দ্রনাথের নিকট
আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি বাঙ্গালা বা হিন্দী জানিতেন না।
দেবেন্দ্রনাথের সহিত ইংরাজীতে কথা বলিতে থাকেন। দেবেন্দ্রনাথ
বিশুদ্ধ বা অনর্গল ইংরাজী বলিতে না পারায়, জনৈক ভক্ত
তাহা শুদ্ধ করিয়া বলিতে থাকেন। ইহাতে মান্দ্রাজী ভন্তলোকটী
বলিয়াছিলেন, "আমি তাঁহার মুথের কথা হইতেই বেশ বুরিতে
পারিতেছি। তাঁহার কথার সহিত আমার ভিতর আলো আসিতেছে।
ইহার ঐরপ ভাষাই আমার নিকট বেশ মিষ্ট বোধ হইতেছে। আমার
চিত্ত তুর্বল হইয়া গিয়াছিল, ইহার কথায় সবল হইল।" ভন্তলোকটী
ইহার পরেও কয়েকবার আসিয়াছিলেন।

### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

## দেবেন্দ্রনাথের শেষ রথোৎসব।

শ্রাবণ মাসে রথযাত্রার দিবস সমস্ত দিন দেবেন্দ্রনাথ খাসকটে
নিতাস্তই মৃহ্যান হইয়া পড়িয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় ঠাকুরকে
রথে বসাইয়া টানিবার পূর্বেব যেমন গান আরম্ভ হইল, অমনি মেন
তাঁহার সমস্ত অহথ কোথায় চলিয়া গেল। তাঁহার মূথে দিবাভাব
পরিক্ষুট হহয়া উঠিল। দেবেন্দ্রনাথ মহানন্দে সকলকে লইয়া রথোৎসব
সম্পন্ন করিলেন।

এই বংসর ভাদ্রমাসে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশরের মাড়বিয়োগ ঘটে। এই সময় তিনি একদিন প্রাতঃকালে দেবেন্দ্রনাণের
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। দেবেন্দ্রনাথ তথন হাঁপানিতে
বড় কট্ট পাইতেছিলেন। মহেন্দ্র (মহিম) বাবুকে পাইয়া তিনি এত
আনন্দিত হইলেন যে, রোগযন্ত্রণা একেবারে বিশ্বত হইয়া গেলেন।
মহিম বাবু রোগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জোর করিয়া বলিতে
লাগিলেন, "কার রোগ, কোথায় রোগ?" তথন তাঁহার আনন্দ
কে দেখে?

এই সময় শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক যুবক দেবেন্দ্রনাথের ভাব দেখিয়া আরুষ্ট হন ও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

### 'গাছ টলমল করছে'।

পূজার পূর্বে, মহেন্দ্রকুমার আখাউড়া (ত্রিপুরা) হইতে অন্ধর্ম করা আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিয়া যান। তিনি দেবেন্দ্রনাথের নিকট উপবিষ্ট উপেন্দ্রনাথকে দেবেন্দ্রনাথ সম্বর্দ্ধে বলেন—"কি দেখছেন, গাছ টলমল করছে। আপনারা সাব্ধান থাকবেন।" ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"গাছ যদি টলমলই করে, তবে গাছতলা থেকে সংরে দাঁড়ালেই হল।"



मशा श्रञ्हात्नत अञ्च शृदर्व—(परवन्त्राथ



# পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

547

'হাঙ্মাদের থাঁচাটা ভেঙ্গে গেলে, আগনার মত ক'রে গ'ড়ে নিও'।

দ্রদেশস্থ প্রিয়জনগণ প্রায় সকলেই একে একে আসিয়া এই বৎসর একবার করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে শেষ দেখা দেখিয়া যান। দেবেন্দ্রনাথ সকলকেই তাঁহার মহাপ্রস্থানের আভাস জানাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন। বলিতেন—"আমার হাড়মাসের খাঁচাটা ভেঙ্গে গেলে, তোমরা আপনার মত ক'রে গ'ড়ে নিও। আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকিব।"

#### 'প্রেমই ঈশর'।

পূজার পর প্রাণেশকুমার ঢাকা হইতে দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিতে আসেন। তিন দিন অবস্থানের পর, ২১শে আখিন, রবিবার কোজাগর-লক্ষীপূজার রাজিতে তিনি বখন বিদায় গ্রহণ করেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ বিলয়ছিলেন,—"আর দেহ থাকিতে নয়। ঈশবদর্শন কিছু চতুভূজি দেখা নয়, উহাতে ভূলিও না। বুকে একটু প্রেম এলেই ঈশবদর্শনের সাধ মিটিবে—প্রেমই ঈশব।"

# যট্তিংশ পরিচেছদ

# মহাপ্রস্থান।

তিরোধান—১৩১৮ সালের ২৭শে আখিন, শনিবার—ইং ১৯১১-১১ সেপ্টেম্বর।

২৪শে আখিন, বুধবার, বৈকালে দেবেন্দ্রনাথ বাহিরে আদিরা ভবানীপুরস্থ ও অন্যান্য স্থানের আশ্রিতগণকে উপদেশাদি দান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতির পর বাটীর ভিতর গমন করেন এবং জনৈক সেবককে শরীরের তাপ দেখিতে বলেন। থার্ম্মোমিটারে দেখা গেল, সামান্ত জর হইয়াছে। এইরপ জর মধ্যে মধ্যে তাঁহার হইত। কিয় শরীরের প্লানিবশতঃ দেবেন্দ্রনাথের সে রাত্তিতে নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রাতেও সেইরপ জর ছিল। স্থরেন বাব্র হোমিওপ্যাধি ঔষধ চলিতে লাগিল। বৈকালে ৫টার সময় দেখা গেল, জর ১০২ ডিগ্রী। অগত্যা পুনরায় স্থরেন বাব্র নিকট হইতে ঔষধ আনীত হইল। যাহা হউক, জর রাত্রি দেড় ঘটিকার সময় বিরাম হইল। তাহার পর দেবেন্দ্রনাথের বেশ স্থনিদ্রা হইল।

শুক্রবার প্রাতে বাহিরে আসিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রণাম করি। ভিতরে যাইয়া বলিলেন, "আজ বেশ ভাল আছি, কোনও মানি নাই, জ্বরও নাই।" বেলা ১টার সময় তিনি তাঁহার ভাতৃজায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কালীপূজা কবে?" ভাতৃজায়া বলিলেন, "৪ মানুলি শনিবার।"

দেবেন্দ্রনাথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি বার ?" ত্রাতৃত্রার বলিলেন—"শুক্রবার।" ইহার কিছুক্ষণ পরে দেবেন্দ্রনাথ এক গেরাস জল আনাইলেন এবং প্রায় সমস্ত জলটা নাসিকা দারা টানিয়া লইলেন। পরে উপস্থিত জনৈক ভক্তকেও বলিলেন, মাথা ধরিলে ঐরপ জল টানিলে উপকার হয়।

#### 'আর রাখতে পাচ্ছো না—এইবার শেষ'।

বেলা দেড়টার সময় দেবেন্দ্রনাথ জনৈক ভক্তকে স্থরেন বাবুর নিকট যাইয়া মাথার অস্থথের জন্ম ঔষধ আনিতে বলিলেন। কিন্তু বেলা তুইটার সময় তাঁহার দেহে ভয়ানক কম্প উপস্থিত হইল। তিনি ভক্তটীকে কথায় কথায় বলিলেন,—"আর রক্ষা নাই, আর রাখতে পাচ্ছো না, এইবার শেষ।"

এই সময় দেবেন্দ্রনাথ অমলচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অমল !
আমার নামে কত টাকা ধার আছে—বলিতে পার ?"

কাগজ পত্র দেখিয়া অমল বলিলেন, "২৪।২৫ টাকা হইবে।" দেবেন্দ্রনাথ জনৈক ভক্তকে বলিলেন, "হাঁ রে, তুই আমার এই ঋণের ভার লইতে পারবি ?"

ভক্তটী বলিলেন, "আজে হাঁ, পারব।"

#### 'ছেড়ে দেও, ছে**ড়ে দে**ও'।

এই সময়ে জনৈক ভক্ত তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে যাইলে, তিনি উচ্চেম্বরে বলিলেন, "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।" ইহাতে উক্ত ভক্ত তাঁহার শয়া সংস্পৃষ্ট বেঞ্চের উপর গিয়া বসিলেন। তদ্দর্শনে তিনি পুনরায় বলিয়া উঠিলেন—"আমার বিছানা ছেড়ে দাও—আমার বিছানা ছেড়ে দাও।" ইহাতে যে যেখানে তাঁহার বিছানার সংস্পর্শে ছিলেন, সকলেই তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া ঘরের মেজেয় বসিলেন।

२५8

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

## 'আমার প্রাণায়াম হচ্ছে—জয় জয় জয় !'

দেবেন্দ্রনাথ কৃষ্ণকুমারকে দেখিয়া বলিলেন—"দেখছিস্ কি, জামার প্রাণায়াম হচ্ছে।" ইহার কিছু পরেই তিনি তিনবার "ক্তেস্ত্র! ক্তেন্ত্র!! ক্তন্ত্র!!!" ধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং বেলা ৩। টার সময় একেবারে নির্বাক্ হইয়া গেলেন। সকলেই ভাবিল, তাঁহার "ভাব সমাধির" আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার পর তিনি আর কাহারও সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ করেন নাই।

এই সময় দেবেজনাথ কখন শুইয়া পড়িতেছিলেন, কখন বা ধ্যাননিমীলিতনেত্রে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া স্থিরগন্তীরভাবে উপবিষ্ট হইতেছিলেন।

## र्श, कम्ल, शूलक, त्रामाध-निवत्नज ।

সন্ধ্যার সময় যখন ঠাকুরের আরতি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তথন দেবেন্দ্রনাথের এমন একটা অবস্থা আসিল যে, বোধ হইল যেন, তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। বুরি বা আরতি-শেষের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। এই সময় দেখা গেল, দেবেন্দ্রনাথের কখন হর্ষ, কখন কম্প, কখন পুলক, কখন রোমাঞ্চ ও মধ্যে মধ্যে শিবনেত্র হইতেছে। আহা! সে দেবদৃষ্টির তুলনা নাই! মনে হইতে লাগিল, দেবেন্দ্রনাথ যেন ঠাকুরকে দেখিয়া কত হাসি হাসিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে তাঁহার চক্ষুতে আনন্দাশ্রু বহিতেছে।

এই অবস্থায় প্রায় ২২ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। এই সময় দেবেন্দ্রনাথের বদনকমল হইতে মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট ওঁকারধ্বনি এবং গুরুদ্রনামোচ্চারণের শব্দ শুনা যাইতেছিল।

# ষ্ট্তিংশ পরিচ্ছেদ

266

#### ভক্ত ও চিকিৎসক-সমাগম।

দেবেন্দ্রনাথের পূর্বাদেশ অন্থসারে বেল্ড্মঠে, এবং শর্থ মহারাজ, গিরিশ বার্, মান্টার মহাশয় ও মহিম বার্ প্রভৃতিকে সংবাদ দেওয়া হইল। ভবানীপুর, শ্রামবাজার ও অক্যাক্ত স্থানের আপ্রিত ভক্তগণ এবং পরিচিতবর্গের মধ্যে যিনিই সংবাদ পাইলেন, তিনিই তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের তৎকালীন বিষয় মূর্দ্তি দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, যেন সকলেই দেবেক্রনাথকে শেষ বিদায় দিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। ইতিমধ্যেই পল্লীর যাবতীয় ইতর ভদ্র সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। ক্রমে স্থরেক্র বার্ ও তাঁহার প্রাতৃগণও আসিয়া মিলিত হইলেন। ডাক্তার স্থরেশচক্র সরকার, ভক্তপ্রবর ডাক্তার কাঞ্জিলাল, ডাক্তার নগেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়, কবিরাজ মহানন্দ ও পঞ্চানন্দ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত হইলেন। সকলেই দেখিয়া বলিলেন—"এ যে শেষ মূহুর্ভ দেখিতেছি।"

এই সময় স্বামী বিবেকানন্দের শিশু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ দেব আসিলেন। তিনি নিজেই একটা কবিরাজ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—"বোধ হইতেছে,• ইনি আর এ দেহে ফিরিবেন না।"

## পূজার ফুল ও চরণামৃত গ্রহণ।

উপেক্সনারায়ণ রাত্রি ছুইটার সমর পুনরার আসিলেন এবং ঔষধ দিতে দেখিয়া বলিলেন—"কেন আর ঔষধ দিয়া কষ্ট দিচ্ছিস্? দেখছিস্নি, ঠাকুর ওঁর ভিতর পূর্ণমাত্রায় খেলা লাগিয়েছেন।" তাঁহার কথাকুষায়ী ঠাকুরের চরণায়ত, পূজার ফুল প্রভৃতি দেবেক্সনাথের ক্পালে, মাথায়, চোখে, মুখে, স্থদয়ে, কঠে ও নাভিতে দেওয়া

### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

হইতে লাগিল। আশ্চর্যের বিষয়, ইহাতে তাঁহার শরীরে মেন বিছ্যুতের মত পুলক, কম্প ও রোমাঞ্চ আবার দেখা দিল। সকলেই দেখিয়া অবাক্!

সেবকগণের জনতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সকলেরই ইচ্ছা—তাঁর কাছে শেষ পর্যান্ত থাকেন। এইভাবে রাত্তিপ্রভাত হইল এবং সেই 'কাল দিবা' আসিল।

## অর্চনালয়-তীর্থক্ষেত্র।

একে একে মহেন্দ্র মাষ্টার মহাশয় ও মহিম বাবু প্রভৃতি কলিকাতা হইতে আসিলেন। স্থবোধ মহারাজ প্রভৃতি অনেকেই মঠ হইতে আসিয়া সমবেত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথের এই অস্থথের সংবাদ পাইয়াই তাঁহার প্রিয়জন ও কলিকাতাস্থ ঠাকুরের ভক্তগণ পূর্বাদিন হইতেই সমবেত হইয়াছিলেন। অর্চ্চনালয়ে ভক্ত ও ভক্তপরিবার আর ধরে না। দেবেন্দ্রনাথের ঘরে, বাহিরের ঘরে, উঠানে, ঠাকুরঘরের সম্মুথের রোয়াকে ও গলি প্রভৃতি সর্বাত্র ভক্তগণের জনতা। অস্তঃপুরও স্ত্রীভক্তে প্ররিপূর্ণ। যেন উৎসব-ক্ষেত্রে বা কোনও তীর্থক্ষেত্রে পর্ব্বোপলক্ষেবছ যাত্রীর সমাগম হইয়াছে!

এতক্ষণ সেবকেরা ভক্তগণকে দেবেন্দ্রনাথের গৃহে জনতা করিতে দিতেছিলেন না; আশা—যদি দেবেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসেন। কিন্তু এক্ষণে সে আশা উন্মূলিত হইল। সকলেই ভাবিল—'দেবেন্দ্রনাথ আমাদিগকে চিরতরে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার জীবনের আশা আর নাই। তবে আর কেন ভক্তগণকে দেবেন্দ্রনাথের শেষ দর্শন-স্পর্শন হইতে বঞ্চিত করা!' এই সময় জনৈক সেবক গদ্গা করে বিলয়া উঠিলেন—"আপনাদের যাহার যাহা করিবার ইচ্ছা, যাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

२৮७

# ষ্ট্রিংশ পারচ্ছেদ

269

যাহ। মনের সাধ, এইবার মিটাইয়া লউন। দেবেজনাথ মহাপ্রস্থানে চলিয়াছেন।"

# রামকৃঞ নামধ্বনিতে পল্লী মুখরিত।

দেবেন্দ্রনাথের কোঞ্চীতে তীর্থস্ভার উল্লেখ ছিল। এক্ষণে তাহা বুঝি সত্য হইল। ঠাকুরবাড়ীতে এই ভক্তসমাগমে ও ঠাকুরের নাম-কীর্ত্তনে দেবেন্দ্রনাথের গৃহ সত্য সত্যই তীর্থে পরিণত হইয়াছে। ভক্তেরা কেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছে, কেই বা দেবেন্দ্রনাথের চরণে মস্তক বিলুঠিত করিতেছে, কেই বা তাঁহার পাদপদ্মর নইয়া একবার মন্তকে, একবার হদয়ে ধারণ করিয়া অশ্রু জলে পাদপদ্ম বিধোত করিতে লাগিল। অতঃপর আবালর্দ্ধবনিতা সকলেই দেবেন্দ্রনাথকে যিরিয়া সমন্বরে "ও নমো ভগবতে রামক্রফার"—এই শ্রুতিন্থপকর মধুরধ্বনিতে পল্লী মুখরিত করিয়া তুলিল। কি জানি, এই ধ্বনি শুনিয়াই বোধ হয়়—দেবেন্দ্রনাথের সর্বাক্ষে ও বদনমওলে বিমল জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। আহা! সে কি অপ্র্র্ব দৃশ্রু! বোধ হইল, যেন দখীচি মুনি পরহিতের জন্ম শিয়গণ-পরিবেষ্টিত হইয়া তয়ু ত্যাগ করিতেছেন। ঠাকুরের নামধ্বনি ও ভাবভক্তিতে অর্চ্চনালয় বৈকুর্প্তবং পুণ্যময় বোধ হইতে লাগিল।

# একটা পঞ্চান্ন মিনিটে দেবেক্রনাথ মহাসমাধিছ।

বেলা একটা বাজিল। এক তুই করিয়া ৫৪ মিনিটও কাটিল। এইবার সেই কাল ৫৫ মিনিট আমিল। মহাভক্ত দেবেজ্রনাথের শেষবার শিবনেত্র হইল, এবং গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া সর্বাদ্ধ কম্পিত হইতে লাগিল, তুই চক্ষুতে অবিরলধারায় আনন্দাশ্র বহিতে লাগিল। দেবেজ্রনাথ, ভগবানু শ্রীরামক্বফের নামধ্বনির মধ্যে শেষ নিঃখাস

२४४

পরিত্যাগ করিলেন এবং চিরতরে মহাসমাধিতে সমাধিস্থ হইলেন।
আহা! সে কি—এক অপূর্ব দৃশু! কেহ ঠাকুরের ছবি লইয়া
দেবেন্দ্রনাথের মন্তকে ধরিয়া আছেন, কেহ বা পদ-প্রান্তে উপবিষ্ট,
কেহ বা অনিমেষনেত্রে দণ্ডায়মান! ক্ষণকালের জন্ম সকলেই যেন
চিত্রপুত্তলিকাবৎ সংজ্ঞাহীন!

কিয়ৎকাল পরে দেবেন্দ্রনাথের পবিত্র দেহ তাঁহার শয়নকক্ষ হইতে বক্ষে ধারণ করিয়া ঠাকুরের ঘরের সম্মুখের রোয়াকে শায়িত করা হইল। বহু ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের প্রীপাদপদ্মে আলতা দিয়া প্রীচরণের ছাপ লইলেন। অতঃপর ভক্তগণ দেবেন্দ্রনাথকে নৃতন গরদের কাপড় পরাইয়া, গলায় চাদর ও বিবিধ স্থবাসিত কুস্থমের গোড়ে মালা দিয়া এবং কপালে চন্দন ও ৺বিশ্বনাথের ভস্ম লেপন করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে অপূর্বসাজে সাজাইলেন। জনৈক ভক্ত তাঁহার বক্ষে ও কপালে শ্রীরামক্রফ" নাম লিখিয়া দিলেন। শবদেহে শিবরূপ যেন প্রস্ফৃটিত হইয়া উঠিল!

#### দিবাদেহ পালস্কোপরি সজ্জিত।

ইহার পর একথানি উত্তম নৃতন পালঙ্ক আনা হইল। বড় বলিয়া তাহা অর্চনালয়ের সম্মুখের গলিতে রাখা হইল। অবিলঙ্গে বিবিধ পত্ত-পূব্দ ও মাল্য নারা উহা উত্তমরূপে সাজাইয়া, এবং উত্তম শয়ানারা স্থশোভিত করা হইল। অতঃপর দেবেন্দ্রনাথের দেই ধারে ধীরে উহাতে স্থাপিত করা হইল। এইবার অপরাপর শিয়্রবর্গ নিজ নিজ সাধ মিটাইয়া প্রীপ্তকর চরণে চন্দন, আলতা, পূব্দ প্রান্থতি দিয়া সাজাইতে লাগিলেন। শয়োগেরি স্থগিক দ্রব্য সকল ছড়াইয়া দেওয়া হইল; কোনও অন্তর্গানেরই ক্রটি হইল না। আহা! শেষ শয়্যায় দেবেন্দ্রনাথের কি অপ্র্বে শোভা! এ দিব্য শোভার কি তুলনা আছে?

# वहेजिः भ भतित्वा ।

२५२

অতংপর তাঁহার মন্তকোপরি ঠাকুরের ছবি রাখিয়া তাহা পূষ্পমাল্য দারা স্থোভিত করা হইল। বোধ হইল যেন শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ প্রিয় শিশুকে সঙ্গে লইয়া স্থামে শুভ যাত্রা করিতেছেন।

## মহাবাত্রার দৃশ্য।

দেবেন্দ্রনাথের তপঃপৃত দিব্যদেহ ভবানীপুরের শিশ্ববর্গের অভিপ্রায় অফুসারে সংকারের জন্ম কালীঘাটে লইয়া বাওয়া ছির হইল। প্রায় শতাধিক ভক্ত মিলিত হইয়া অর্চনালয়ে ঠাকুরের নিত্য আরতির সময়ে যে নামকীর্ত্তন হয়, খোল-করতালসহ সেই নামকীর্ত্তন করিতে করিতে—থই ও পয়সা ছড়াইতে ছড়াইতে দেবেন্দ্রনাথের সেই দিব্য দেহ লইয়া ৺দেবনারায়ণ দেব প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের সম্মুখ দিয়া, পদ্মপুক্র ও বেণেপুকুরের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথের এই মহায়াত্রার দৃশ্য এক অপ্র্র্ব দৃশ্য হইল। দেবেন্দ্রনাথের সেই উজ্জ্বল তপ্তকাঞ্চনের আয় বর্ণ, খেতচন্দনের সঙ্গে মিশিয়া এক অতি অপরূপ শ্রীধারণ করিয়াছে। অলক্তরঞ্জিত পাদপদ্মহয় ও তাহার চতুষ্পার্থে রক্তপদ্মরাশি—যেনপ রক্ষার পরক্ষারতে অপ্রতিভ করিতেছে।

এই দৃশ্য দেখিয়া হিন্দু, মুসলমান, ইছদী, খৃষ্টীয়ানগণও স্ব স্থ প্রথাস্থায়ী অভিবাদন করিতে লাগিলেন। ইংরাজ পুরুষ ও রমণীগণও টুপী খুলিয়া সম্মান জানাইলেন। অনেক অপরিচিত ভদ্রলোকও সঙ্গে চলিলেন। কত লোক তাঁহাকে একবার স্পর্শ করিয়া চরিতার্থ ইইয়াছিলেন। বহু পথিকই "ইনি কে" জানিবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ বলিল—"ইনি কোথাকার রাজা"। আবার কেহ বা তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "না রে, ইনি কোথাকার

রাণী হইবেন, দেখছিস না—পায়ে আলতা, গোঁফ নাই।" কেহ বা উৎস্কুক হইয়া "এ মহাপুরুষের নাম কি? ইনি কোথায় থাকিতেন।" ইত্যাদি অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

এইভাবে পথ চলিতে চলিতে দেবেন্দ্রনাথের ভক্ত ও শিশ্বগণ শিবজ্ঞাপ্ত দেবেন্দ্রনাথের শবদেহ লইয়া ভবানীপুরে স্বর্গীয় নফরচন্দ্রের স্বতিস্তন্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় সকলে নফরচন্দ্রের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিয়া ৺কালীঘাটে নকুলেশ্বরতলা ও মায়ের মন্দির ঘুরিয়া বরাবর মন্দিরের সম্মুখের রাস্তা ধরিয়া আদিগদাতীর্থ কেওড়াতলা মহাম্মশানে উপস্থিত হইলেন। সকলের মনে হইল— মেন কোন দেব-বিগ্রহকে মন্দির হইতে মন্দিরান্তরে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। পৃজ্যপাদ মাস্টার মহাশয় ও মহিম বাবু প্রভৃতি সকলেই সঙ্গে সঙ্গে নগ্নপদে আদিয়াছিলেন।

# নিশীথে নিস্তব্ধ শ্বশানক্ষেত্রের শোভা।

শ্বশানে উপস্থিত হইলে আবার অনেক নৃতন ভক্তের সমাগম হইল; শ্বশান লোকে লোকারণ্য! নিশীথে সেই নিন্তর শ্বশানক্ষেত্র মেন আলোকমালায় পরিবেষ্টিত মহা সমৃদ্ধিশালী উৎসবপূর্ণ নগরের স্থায় বিরাজমান হইল। এত জনসমাগমে শ্বশানের নিন্তর্কতা কোণায় দ্র হইয়া গেল। অনবরত 'মা'র নাম এবং "ওঁ রামক্বফ" এই ছুই নামে সেই স্থান মৃপরিত হইয়া উঠিল। শত শত নরনারী তাঁহার সেই সৌম্যুর্দ্তি দর্শন ও স্পর্শন করিতে লাগিল। কেহ বা তাঁহার পদ্ধর একবার শিরে, একবার হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিজেকে কত কৃতার্ধ ও ধন্য বোধ করিতে লাগিল। অনেকে আবার তাঁহার পদ্ধিলি লইল এবং তাঁহার শীচরণের প্রসাদী পৃষ্প সংগ্রহ করিয়া অঞ্চলে বাধিয়া এবং তাঁহার শীচরণের প্রসাদী পৃষ্প সংগ্রহ করিয়া অঞ্চলে বাধিয়া

লইরা গেল। ভক্তগণ তাঁহার পবিত্রদেহ ঘিরিয়া কীর্ভন করিতে লাগিলেন। ঠিক যেন সকলে তুলসীর্ক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া অষ্ট প্রহর নামসংকীর্ভন করিতেছেন। "জয় রামকৃষ্ণ" নামরোলে দিগস্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ইহার পর ভক্ত ও শিগ্রগণ আশ মিটাইয়া তাঁহাদের গুরুদেবকে শেব পৃষ্পাঞ্জলি অর্পণপূর্বক আরতি করিলেন।

# রাত্রি একটার সময় সব শেষ।

শ্রম্মের মহিম বাব্র অভিপ্রায় অনুসারে থাটের মাপে নৃতন স্থানে এক নৃতন চুলী প্রস্তুত করিয়া চলনকার্চ, যুত ও ধুনাদি দারা অপূর্ব্ব চিতা-শয়া সজ্জিত হইল। অতঃপর সেই পালম্বোপরি সাজান-বাগান হইতে ঠাকুরের ছবিখানি খুলিয়া লইয়া দেবেন্দ্রনাথের স্বসজ্জিত দেহ পালম্ব-সহিত চিতার উপর রক্ষিত হইল। সর্ব্বভূক্ অয়িদেব অল্প সময়ের মধ্যেই সেই দেবকান্তিবিশিষ্ট স্থূল শরীর গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। দেবেন্দ্রনাথের পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইল। রাত্রি একটার সময় সব শেষ হইল। দেবেন্দ্রনাথের জীবনপ্রদীপ চিরতরে নির্ব্বাপিত হইল।

দেবেন্দ্রনাথের আশ্রিতবর্গ প্রায় ছই ঘণ্টাকাল ধরিয়া প্রত্যেকে ক্রমায়য়ে চিতায় এক কলদী করিয়া গঙ্গাঙ্গল ঢালিয়া তদীয় দেহান্থি সংগ্রহ করিলেন এবং অভাবধি তাঁহারা অর্চ্চনালয়ে তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা করিতেছেন।

সংকারসমাপনান্তে কালীঘাটে মায়ের চরণপ্রান্তে প্রবাহিতা আদিগঙ্গায় যথন সকলে স্নান করিয়া উঠিলেন, তথন সকলেরই মনে হইতে লাগিল, যেন কোন যোগ-উপলক্ষে এই গভীর নিস্তক্ষ নিশিতে এত লোক একত্র হইয়া গঙ্গাস্পান করিতেছেন। অতঃপর সকলে শৃত্যমনে রাত্রি তিনটার সময়ে ঘরে ফিরিলেন। প্রত্যাগমন-

## মহাত্মা দেবেশ্রনাথ

२वर

काल यत रहेरा नाशिन, यन मनमी পूर्न ना रहेरा मधगीरा हे সোনার প্রতিমা বিসর্জন দিয়া সকলে ঘরে ফিরিতেছেন।

অন্তিমের শেষ দৃশ্য দেবেন্দ্রনাথ বে কি দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝেন! যাঁহারা ভাগ্যবান্, এ দৃশ্য দেখিয়া ও বুঝিয়া তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ে আঁকিয়া রাথিয়াছেন, ধ্যান করিয়া ক্তার্থ হইতেছেন। সে দৃশ্য কল্পনারও অতীত, অতি স্থন্দর, অতি মনোরম—ছঃথব্যঞ্জক অথচ শান্তি ও বৈরাগ্যদায়ক।

# আলেখ্য স্থাপন ও পূজা।

দেবেন্দ্রনাথের শিয়েরা অর্চনালয়ে তাঁহার শর্মকক্ষে পালছের উপর তাঁহার আলেখ্য সম্ভে ও সন্মানের সহিত সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও পাছকা প্রভৃতিও তাঁহার শিষ্যবর্গ সম্ভে রক্ষা করিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাদি কার্য্যও ভক্তেরা পূর্ববং করিতেছেন।

## শ্রীশ্রীমার আখাসবাণী।

ভক্তমুখে দেবেজনাথের তিরোধানবার্তা শুনিয়া শুশীমা বলিয়া-ছিলেন—"অধীর হইও না, দেবেন্দ্র যায় নাই, ঠিক্ আছে; তাঁর কাজকর্ম পূর্ববং কর"। শ্রীশ্রীমার এই আশ্বাসবাণী প্রত্যেক ভক্তকে চিরদিন হৃদয়ে বল দান করিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে, "আমার প্রাণের-দেবতা আমার সঙ্গেই আছেন ; সমুখে, পশ্চাতে, অধঃ, উদ্বে, আশ্-পাশে, চারিদিকে তিনি বিরাজ্মান"—এরপ মনে করিলে আর কি তাঁহার অভাববোধ থাকে গ

# শ্ৰীপ্ৰামকুকোৎসৰ।

দেবেন্দ্রনাথের শিষ্যগণ প্রায় আর্টশত টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার উর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি বিশেষ স্নারোহপূর্বক স্থ্সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

সকলেই দশ দিন নশ্নপদে থাকিরা ও নিরামিষ ভোজন করিরা
যথারীতি শ্রদা-ভক্তি প্রদর্শন করিরাছিলেন। এতত্বপলক্ষে ১২ই
কার্ত্তিক, রবিবার শ্রীশ্রীরামক্তফোৎসব হইয়াছিল। এই উৎসবে সকাল
হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, নামসংকীর্ত্তন ও প্রায় তিন শত
সাধু ও ভক্তকে উত্তমরূপে সেবা করান হইয়াছিল। বেল্ড্-মঠ হইতে
যামী প্রেমানন্দ ও কয়েকজন সয়াসী, বন্ধচারী এবং ভক্ত আসিয়াছিলেন। অপরাক্লে প্রায় তুই হাজার কাঙ্গালীকে পরিতোবরূপে লুচি,
মিষ্টার প্রভৃতি ভোজন করাইয়া উৎসব সমাধা করা হয়।

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাবে গৌরবান্বিত তাঁহার জন্মভূমি যশোহরের অধিবাসী ভক্তবৃন্দ এই উৎসবে সমাগত জনসাধারণকে একটা কবিতাসহ দেবেন্দ্রনাথের স্থন্দর ছবি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।\*

যে কিছু রহিল ক্রটি করিতে বর্ণন,
তব প্রেমগুণে দেব ! হউক পূরণ ।
অবয়ব-রেখামাত্র হইল অঙ্কিত ;
নিজ নিজ কল্পনায়,
যোগ্যবর্ণ যোজনায়,
ভাবুকে করিবে পট পূরিত রঞ্জিত ;—
দেবেন্দ্র মূরতি যথা হবে মনোনীত !

#### সমাপ্ত

১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণের 'তত্ত্বয়ঞ্জরী' হইতে পরিবর্ত্তিতাকারে এই বর্ণনা সৃহীত
 ইইয়াছে।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS



দেবেন বাব্ আমাকে নিরতিশয় স্নেহ করিতেন এবং
কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্থায় দেখিতেন। আমিও দেবেন বাবৃকে
সেইরূপ ভালবাসিতাম ও শ্রদ্ধাভক্তি করিতাম। আমার
সেই ভালবাসা ও শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করিবার জন্ম পুপাঞ্জলিস্বরূপ তাঁহার সম্বন্ধে হুই চারিটী ক্থা লিপিবদ্ধ হুইল।—

**बीमरिखनाथ** पर



দেবেন বাবু

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

# মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

মহাপুরুষদিগের জীবনে এইটা দেখিতে পাই যে, কাহারও শক্তি জীবনের প্রথমেই প্রস্কৃটিত বা বিকশিত হয়; অল্প দিনের মধ্যে নিজের প্রতিভাবলে নানাবিধ কার্য্য করিয়া জগতের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়া ইহধাম হইতে চলিয়া যান। ইহাকে বলে early development বা জীবনের প্রথমাবস্থায় শক্তির বিকাশ।

কিন্তু অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে, ১ ভিতরে মহতী শক্তি থাকিলেও বাছিক নানা কারণ বশতঃ সেই শক্তি প্রস্কৃতিত বা বিকশিত হইবার কোন স্থযোগ ঘটিয়া উঠে না। জীবনের প্রথম অবস্থাটা সাধারণ লোকের ন্তায় নগণ্য হইয়া থাকে। কেবল মাত্র তীক্ষদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এই সকল লোকের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাইয়া ভবিয়ৎ জীবনদৃষ্টে তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিয়া যান। স্থাধারণ লোকের নিকট ইহারা তথন নগণ্য হীন লোক বলিয়া প্রতীত হন। কিন্তু কালক্রমে যখন সময় আসে ও নানাবিধ অন্তরায় কিঞ্চিৎ বিদ্রিত হয়, সেই সময় ইহাদের অন্তর্নিহিত স্বয়্পুশক্তি জাগ্রত হইয়া সকলকে বিমোহিত করে। ঠিক্ য়েন পূর্ব্ব দিনে অর্দ্বস্থপ্ত ছিলেন, প্রভাতকালে নিপ্রাভক্তের পর জ্ঞানী হইয়া উঠিলেন। ইহাকে বলে late development বা পরবর্ত্তী কালে শক্তির বিকাশ।

বহু মহাপুরুষেরই জীবনের শেষভাগে শক্তি বিকশিত হইয়া থাকে। সমগ্র জীবন পর্য্যালোচনা করিলে, কয়েক বৎসর পূর্বের বা পরে শক্তি বিকশিত হওয়ায় কিছুই আসিয়া যায় না। শুধু লক্ষ্যের

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

বিষয়—অন্তরাত্মা সেই বিশিষ্ট দেহে জগতের কল্যাণের জন্য কিরুপ শক্তি বিকাশ করিয়াছে, এই মাত্র। এই প্রসঙ্গে ইহাই বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

#### প্রথম সাক্ষাৎ—১৮৭৬ সাল।

ইং ১৮৭৬ সালে কলিকাতা ৩ নং গৌরমোহন মুখার্জি খ্রীটে একটা যুবক বাবু আসিতেন। তিনি আমার ছোট কাকা ৺তারকনাথ দত্তের কাছে জমিদারী সেরেন্ডার কাগজপত্র লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার বৈঠকথানায় বসিয়া মামলা মোকর্দমার কথা কহিয়া নীচে আসিয়া সাধারণ ভাবে সকলের সহিত কথা বার্ত্তা করিতেন। চেহারা ব্রম্বও নয়, দীর্যও নয়, মাঝামাঝি। শরীর স্থগঠিত ও সৌমার্ম্ভি, রং স্থমর, বিশিষ্টভাবে উজ্জ্বল, পরনে কোঁচান ধৃতি এবং বাম স্কম্মে কোঁচান উড়ানি, বক্ষের উপর উপবীত। গ্রীম্মকাল, এজন্য গামে পিরান, বা অন্য কিছু আবরণ থাকিত না। লোকটা উপস্থিত হইলে তাঁহার উপর সকলের দৃষ্টি পড়িত। কথাবার্ত্তা সব সময় হাসিম্থে এবং সকলের সহিত যেন আত্মীয়তা করিতে ইচ্ছা। এইজন্য আমরা সকলেই লোকটীর প্রতি আরুষ্ট হইয়াছিলাম।

সরকারদিগের ঘর হইতে কখনও কখনও তাঁহাকে তামাক সাজিয়া
দেওয়া হইত। তিনি ছকা টানিতেন এবং দালানে তক্তাপোয়ে বিসয়া
প্রায়ই নস্থ লইতেন ও নরেজনাথ প্রভৃতিকে নস্থ লইতে শিখাইতেন।
পিতা এবং কাকা উকিল, বাড়ীতে সর্ব্বদাই বহু লোক আসিয়া থাকে,
কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের কাকর বড় ঘনিষ্ঠতা বা মেশামিশি
হইত না। কিন্তু এই ব্যক্তির সহিত আমাদের বেশ একটা আত্মীয়তা
হইল। তথন আমার বয়স অয়। আট নয় বৎসরের অধিক হইবে

324

না। পরে জানিলাম এই ব্যক্তির নাম দেবেক্সনাথ মজুমদার। ইনি গুণেক্সনাথ ঠাকুরের তরফের কর্মচারী।

লোকটীকে দেখিতাম—বাহিরে যেন জমিদারের কর্মচারী, মামলা মোকর্দমা বিষয়ে কথা কহিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার ভিতরটা ভালবাসায় ভরিয়া রহিয়াছে; কাহারও প্রতি বিশিষ্টভাবে নহে, সকলের প্রতিই ভালবাসা কেলিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু অবস্থার বৈগুণ্যে যেন সেই ভালবাসা বিকশিত হইতে পারিতেছে না। লোকটা যেন সেই জ্ঞু মরমে মরিয়া রহিয়াছেন।

ছোট শিশু এই সকল ভাব অতি শীঘ্রই বুঝিতে পারে। অন্তরশুক্ষ ব্যক্তির কাছে শিশু যায় না, অন্তর স্নেহপূর্ণ হইলেই শিশু
সেই ব্যক্তির কাছে যায়। শিশুই হইতেছে মামুষপরীক্ষা করিবার
বিশেষ যন্ত্র। দেবেন বাবুর এই আকর্ষণী শক্তি আমরা অতি
শৈশবেই অন্তব করিতাম এবং কখন তিনি ছোট কাকার ঘর হইতে
ফিরিয়া অসিবেন, সেজন্ম তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিতাম ও হুড়াইস্ট্রি
করিয়া তাঁহার কাছে গিয়া নশ্ম লইতাম। আবশ্রক অনাবশ্রক
কোন কারণে নয়, একটা আত্মীয়তা স্থাপন করিবার জন্ম একটু নশ্ম
লইতাম। তাঁহাকে আমাদের খুব ভাল লাগিত। ইহাই হইল
আমাদের শৈশবের কথা। এইরপ ভাবে কয়েক বংসর চলিয়াছিল।
অমরা লোকটীকে বাড়ীর লোক বলিয়া গণ্য করিতাম।

# ভক্তবীর রামচন্দ্র দত্ত মহাশরের বাড়ীতে দেখা।

রাম দাদার বাড়ীতে গর্মীকালে পরমূহংস মহাশয় আসেন। আমি সন্ধ্যার সময় গিয়া দেখি, বাড়ীর অনেকেই আগে গিয়াছেন। সাম দাদার বাড়ীতে চুকিয়াই ডান দিকের বড় ঘরটীতে ভৃতীয় দরজার সমূথে ঢালা তক্তাপোষের উপর পরমহংস মহাশরের বসিবার স্থান হইরাছে। তিনি পিছনে তাকিয়া করিয়া বসিয়া আছেন, মাঝে মাঝে একটা বেট্য়া হইতে একটু মশলা লইতেছেন। চোথ পিট্ পিট্ করিয়া চাহিতেছেন—কথা জড়ান ভাষা, উচ্চারণে কলিকাতার ভাষার সহিত বিশেষ পার্থক্য। আমি প্রণাম করিয়া পরমহংস মহাশয়ের পায়ের দিকে দরজার নিকটে তক্তাপোষের উপর বসিলাম এবং দেখিলাম, দিতীয় দরজার মধ্যস্থলে আমাদের সেই প্রাতন পরিচিত ব্যক্তিটী বসিয়া আছেন।

তথন তিনি আর যুবা নহেন, প্রোঢ় হইয়াছেন। লাবণ্য ও সৌন্দর্য আছে। তবে যুবাকালের সেই রূপ, অন্ধসেষ্ঠিব বা কান্তি নাই। লোকটা দেওয়ালের দিকে পিঠ দিরা পরমহংস মহাশয়ের দিকে মৃথ করিয়া অতি স্থির, সংযতভাবে বসিয়া আছেন। কোন কথাবার্ত্তা নাই, কোন প্রশ্ন নাই, তন্ময় হইয়া বসিয়া আছেন। চন্দু উন্মীলিত, কিন্তু দৃষ্টি অন্তর্মুখী, যেন লোকটীর অন্তর-আত্মা বা মন দেহ ছাড়িয়া অন্তত্ত কোথায় চলিয়া গিয়াছে, দেহটা পড়িয়া রহিয়াছে মাত্র। মুথে থুব ভক্তির ভাব—গভীর ধ্যানের আত্ম বিকাশ পাইতেছে। দেখিয়া বড়ই মধুর দৃশ্য বলিয়া বোধ হইল। আমি ফিরিয়া ফিরিয়া এক এক বার পরমহংস মহাশয়ের দিকে চাহিছে লাগিলাম এবং এক এক বার সেই ধ্যানময় লোকটীর দিকে চাহিছে ছিলাম। যত দেখিতে লাগিলাম ততই ফিরিয়া ফিরিয়া আবার দেখিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল।

ঘরে অপর সকলে বসিয়া আছেন, কেহ কিছু কথা বলিতেছেন, কেহ পাথা দিয়া বাতাস করিতেছেন, কেহ বা ফাই-ফর্মাইস করিতেছেন। সকলেরই চঞ্চল ভাব, কিন্তু এই লোকটীরই দেখিলাম গভীর তন্ময় ভাব—নিঃম্পন্দ মোনের পুতুলটার মত পরমহংস মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। কোঁচান চাদরখানি উভয় উক্তের উপর রাখিয়াছেন। গলায় শুধু পৈতা গাছটা। চাদর কাপড় বেশ ফর্সা এবং পরিষার ভাবে কোঁচান। পরিহিত কোঁচান কাপড় ও চাদরে কেমন একটা শিল্পনৈপুণ্য ছিল।

পরমহংস মহাশয় আহার করিলে পর, উপরকার ছাদের উপর
সকলকার খাইবার ঠাই হইল এবং আমরা সকলে গিয়া আহারাদি
করিলাম। এইরপে রাম দাদার বাড়ীতে পরমহংস মহাশয় যখন
আসিতেন, দেবেন বাব্কেও তখম দেখিতাম। তখন হইতে ব্বিলাম—
যদিও তিনি গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারীতে কর্ম করিতেন, তথাপি
পরমহংস মহাশয়ের প্রতি বিশেষ অহরক্ত এবং সেই জক্মই রাম দাদার
বাটীতে ঐরপ লোকস্যাগ্য হইলে তিনিও আসিতেন।

প্রীম্বকাল ১৮৮৪ সালের সন্ধার সময় নরেন্দ্রনাথকে ডাকিতে আসা।

ইং ১৮৮৪ সালে ফেব্রুয়ারী নাসের শেষ বরাবর পিতা ৺বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যু হয়। নরেন্দ্রনাথের সংসার একেবারে বিপন্ন হইয়া পড়িল, চাকুর, সরকার, লোকজন পূর্বাদিনও ছিল, কিন্তু পরদিন একমৃষ্টি অন্নের কোন সংস্থান ছিল না। নরেন্দ্রনাথ একেবারে এত বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার শিরংপীড়া দেখা দিল। সকল সময়ই মাথার ভিতর যেন আগুনের হল্কা জলিতেছে। বাহিরের বৈঠকখানার দরজা বন্ধ করিয়া কপূর্বের নস্তা নিতেন। খ্যান করিয়ার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু খ্যান হইত না। একবারের অন্ধ জুটে ত আর একবারের কিছুই হইত না। অনেক সময় প্রবাধ দিবার জন্ত বলিতেন যে, "বাহিরের একজনের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ধাইয়া আসিয়াছি।"

5.0

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

প্রকৃতপক্ষে অনাহারেই রহিয়াছেন। এই সব পাঁচ কারণে তাঁহার শিরংপীড়া জন্মে।

পরমহংস মহাশয় ঢালা তক্তাপোষের উপর ষেখানে বিসয়া ছিলেন, নরেন্দ্রনাথ দরজার সম্মুখে সেইখানে গিয়া প্রণাম করিয়া মুখ গোঁজ করিয়া বিসয়া রহিলেন। অনেকেই চারিদিকে মুখ ফিরাইতে লাগিলেন এবং একটু অসম্ভপ্ত ভাব প্রকাশ করিলেন। কারণ, এত ভক্ত লোক বিদয়া আছেন, তাঁহাদের বিষয় পরমহংস মহাশয় কিছুই বলিতেছেন না, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের আসার পর হইতেই "নরেন, নরেন" করিয়া অস্থির হইয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ যাইতেই পরমহংস মহাশয় বলিলেন, "আমরা ষে নর, তুমি যে নরের ইন্দ্র, তুমি না থাকিলে কি আসর জমে?" এই বলিয়া তিনি নরেন্দ্রনাথের মাথায় এবং পিঠে স্নেহপূর্ণ ভাবে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমি সেই সময় দেবেন বাবর একটু পরেই

তথার গিয়াছিলাম এবং প্রথম দরজার কাছে বিদ্যাছিলাম।
নরেন্দ্রনাথ মিনিট ৪।৫ ঘরের ভিতর থাকিয়া গরম বোধ করার
রাস্তার বেঞ্চির উপর আসিয়া বসিলেন এবং সকলের সঙ্গে বেশ
আনন্দ করিয়া কথা বলিতে লাগিলেন। দেবেন বাবু কিন্তু তাঁহার
নিজের অভ্যন্ত স্থানটীতে বিসিয়া রহিলেন এবং তিনি যে রুতকার্য্য
হইয়াছিলেন—ক্রুদ্ধ নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া আনিতে পারিয়াছিলেন—এই
জন্ম বিশেষ আনন্দ অন্তভব করিতেছিলেন। এই ডাকিয়া আনিবার
কথাটা পরে অনেক বার দেবেন বাবু আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাকে
বলিয়াছিলেন।

# ১৮৮৭ সালে গিরিশ বাব্র বাটীতে দেখা।

১৮৮৭ সাল থেকে গিরিশ বাব্র বাড়ীতে দেবেন বাব্কে সর্ব্বাহি দেখিতাম। লোকটার ভিতর যেন একটা ভালবাসা আত্মীয়তা ও আকর্ষণী-শক্তি বেশ বাড়িতে ছিল। কিন্তু তিনি অবস্থার বৈগুণ্যে সেটা যেন প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না, বা ইচ্ছা করিয়া মন্টাকে চাপিতে ছিলেন। অনেক লোকের সঙ্গে তখন মিশিতাম, সকলের সঙ্গে ভক্ত হিসাবে এক হইতাম, কিন্তু মনের কথা বলিবার বা ব্যথার ব্যথী এরূপ লোক সকলে ছিলেন না। যোগেন মহারাজের ভিতর যেমন একটা অমায়িক ভালবাসা এবং আত্মীয়তার ভাব ছিল, দেবেন বাব্র ভিতরও ঠিক্ সেই রকম ভাব ছিল। দেবেন বাব্ স্থবিধা পাইলেই অর্থাৎ যখন লোকের ভিড় নেই, একটু নিরিবিলি স্থানে গিয়া বাড়ীর প্রত্যেকের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন এবং কি করা উচিত ও অনুচিত—এই সব বিষয়ে স্বেহপূর্ণভাবে কথা কহিতেন। জীবনের শেষ অবস্থায় তাঁহার বৃক্তে যে ভালবাসার উৎস উঠিয়াছিল, আমরা ১৮৮৭৮৮ শাল হইতে সেটা বেশ ব্ঝিতে পারিয়াছিলাম। মাঝে পেটের দারে

#### মহাত্মা দেবেজনাথ

908

থিয়েটারে চাকুরী করেছিলেন; সেট। তাঁর ধাতস্থ নয় এবং প্রবৃত্তিরও সম্পূর্ণ বিপরীত—বেন নাচার হইয়া তিনি ঐ কাজ করিতেন। কিছ গিরিশ বাবুর বাড়ীতে বিদয়া যথন আপোবে কথা হইড, তথন থিয়েটারের কথার নাম গদ্ধও থাকিত না। তথন তিনি একজন অতি ভক্তিমান্লোক—তাঁর বুক ভালবাসায় ভরা।

# प्तर्वन बांद्ज माथना।

এই সময়টা দেবেন বাবুর অতি থারাপ অবস্থাও বলা যাইতে পারে বা খুব ভাল অবস্থাও বলা যাইতে পারে। বিপরীত শ্রোত তাঁহাকে ছই দিকে টানিতেছিল। কোন দিক স্থির করিবেন, তাহা ঠিক্ করিতে পারিতেছিলেন না। বড় সংসার, টাকা চাই, সেও এক কথা; আবার একনিষ্ঠ হইয়া ভগবানকে ডাকিব সেও এক কথা। এই ছই টানায় পড়িয়া তিনি নিজেকে সামলাইতে পারিতেছিলেন না ৃ কৈন্ত বিশেষ একটা ভাব দেখিতাম যে, নরেন্দ্রনাথ তাঁহার চেয়ে বয়দে ঢের ছোট এবং তাঁহার বাল্যকাল হইতে জানান্তনা, কিন্তু তথাপি নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ মনোবৃত্তিতে মোহিত হইয়া তিনি তাঁহার গুণের ও মহদ্বের প্রশংসা করিতেন ও শক্তিমন্তা উপলব্ধি করিতেন এবং পরমহংদ মহাশারের পরেই তিনি নরেজ্ঞনা<sup>থকে</sup> শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন—অতি বিনীত ও সংযত হইয়া কথা কহিতেন। বাল্যকালের সে চক্ষে আর দেখিতেন না। বরং মহাশক্তিমান্ পুরুষের কাছে বসিয়া কিছু শিথিতে চান—ইহাই তাঁহার ভিতরকার ভাব ছিল।

বুদ্ধের মতামত লইয়া যখন তর্ক হইত, দেবেন বারু সেটা তত ভাল বুঝিতেন না। কিন্তু যখন উপাধ্যান সক্ল হইত, দ্যার

ভাবে সর্বজীবের জন্ম বুজের প্রাণ কাঁদিতেছে শুনিতেন, তখন দেবেন বাব্র বড় ভাল লাগিত; তাঁহার ছই চক্ষ্ জলে ভরিয়া ষাইত। ইহা किন্ত প্রচলিত 'ग्राम्ल्यम' বোষ্টু गी ভাব নয় অর্থাৎ কথা বলিবার আগেই কালা, নাক দিয়া 'শিক্নী পড়া' ইত্যাদি। দেবেন বাব্ সেরপ ভাব কখনও ভালবাসিতেন না। জগৎ ত্যাগ করিয়া শুধু ভক্তি, সেটাও তিনি বড় গছন করিতেন না। শুদ্ধ জ্ঞানও তাঁহার ধাতে हिन ना। नकन लाकरक ভानरवरमरे ভক্তि खान वा कर्पात कननाड করাই তাঁর মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। আটু পাটু করিয়া সকলকে বেন আপনার করা, এটাই তাঁর বিশেষ ভাব ছিল। ভালবাসার জন্মই ভালবাসা—এইটা তাঁর ভিতর স্পষ্ট দেখিতাম।

থিয়েটারের কর্মত্যাগের পর দেবেন বাবুর কয়েক বংসর জীবন অতি কষ্টময় অথবা অতি অ্থময় বলা যাইতে পারে। সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অনাটন ছিল। কখনও কখনও দেখা গিয়াছে বে, তাঁহার মুখ শুফ, কাহারও কাছে মুখ ফুটিতেছেন না, বিষয় হইয়া বসিয়া আছেন। অবশেষে যোগেন মহারাজ ইসারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবেন বাবু, মুখটা আজ গুদ্ধ কেন ?"

তিনি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না কিছু নয়, বিশেষ কিছু নয়।" যোগেন মহারাজ তখন একটা অছিলা করিয়া অন্তত্ত উঠিয়া গেলেন এবং দেবেন বাবুকে তথায় ডাকিলেন। উভয়ে বেন কত হাসি তামাসা করিতেছেন, বাহ্নিক এই ভাব দেখাইয়া তিনি দেবেন বাবুকে जिब्बामा क्रिलन, "जाब गांभात्री कि ?"

দেবেন বাবু হাস্ত করিয়া বলিলেন, "হরিমটর ভাজা," অর্থাৎ আজ হাঁড়ি চড়ে নাই। যোগেন মহারাজ তথনই কাহারও কাছ रेरें किছ जानिया (मरवन वावृत राज मिरन। जनत रकर

## মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

জানিতে না পারে এমন ভাবে দেবেন বাব্ও একটা ছুতা করিয়া চলিয়া গেলেন।

পরমহংস মহাশরের ত্যাগী শিশ্বেরা গৃহত্যাগ করিয়া নয়পদে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেন, ভূমিপৃষ্ঠে শুইয়া থাকিতেন; তাঁহাদের কোন দিন আহার জুটিত, কোন দিন বা কিছুই না। দেবেন বার্ও তেমনই সর্বপ্রকার মহাকঠোর সাধনা করিতে লাগিলেন এবং সর্বদা উচ্চ ভাবরাশির চর্চা ও উপলব্ধির আশায় উন্মন্তের স্থায় জীবন-শ্রোত পরিচালিত করিতে লাগিলেন।

গৃহী ভক্তেরা যদিও বাহিক চিছ—গৈরিক বসন, নগ্নপদ, মন্তকমুগুন ও গৃহত্যাগ আদি গ্রহণ করিলেন না, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে
ঠাকুরের উভয় শ্রেণীর শিয়েরা আপন আপন প্রবৃত্তি অন্থ্যায়ী ও
পন্থান্থরূপ কঠোর তপস্থা করিতে লাগিলেন। পরমহংস মহাশয়ের
কথা আলোচনা, বেদান্ত ও দর্শনশাস্ত্রের নানা মৃত শ্রবণ ও সর্বাদাই
সেই বিষয়ে চিন্তা এবং তর্ক বিতর্ককালে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ লইয়া
বিচার ইত্যাদি—সকলেই সমান ভাবে করিতে লাগিলেন।

তথনকার দিনে ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের ভিতর কোনই পার্থকা ছিল না। সকলেই পরমহংস মহাশয়ের ভক্ত, সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথ প্রাণপণে উপলব্ধি করিতে চেন্তা করিতেছেন। এই জন্ত বিকাল হইতে রাত্রি ৯০০টা পর্যন্ত গিরিশ বাবু বা বলরাম বাবুর বাটীতে সকলেই একত্রিত হইতেন। তথন সাংসারিক বা হুনিয়াদারী কোন কথাই থাকিত না; নিয়ত সাধনার উচ্চ অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের কথা চলিত এবং সকলে মিলিয়া একটি জমাট সমষ্টি হইয়া থাকিতেন। রাত্রি অধিক ইইলে সাকিছায় যে যার নিজের স্থানে চলিয়া যাইতেন। ভক্তসমাগ্রম বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

000

একটা আনন্দের জিনিষ, তাহা আমরা তখন বিশেষ ভাবে অফুভব করিতাম। এই দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা সেই আনন্দশ্বতি জনস্ত ভাবে চিরদিন অস্তরে পোষণ করিতেছেন। ইহাকেই বলে ঈশ্বর– সালিধ্য,জ্ঞান, বা ভক্তমুখে ভগবানের দর্শন।

# দেবেন বাবুর বংশের উৎপত্তির কথা।

একদিন সন্ধার প্রাক্কালে বলরাম বাবুর হল্ ঘরে বসিয়া আছি, অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তথন প্রসম্বক্তমে পিরালী ব্রাহ্মণের কথা উঠিল। আমি যোগেন মহারাজের সহিত ঐ বিষয়ে কথা কহিতেছিলাম, হাসি তামাসাও বেশ চলিতেছিল। তবে দেবেন বাবুকে বিশেষ সম্মানকরায় তাঁহার কাছে সংযত রহিলাম। দেবেন বাবু তথন নিজবংশের উৎপত্তির কথা কহিতে লাগিলেন:—

"এক গ্রামে এক জমিদার ছিল। তাঁর নয়ট মেয়ে। বড় মেয়েটা বিত্রিশ বংসর, ছোটটীর বয়স 'নয়'। জমিদার ব্রাহ্মণ, উপযুক্ত পাত্র পা্ননাই, এজন্ত কন্তাগুলির বিবাহ হয় নাই। এই ভাবে কিছুকাল যায়, হঠাৎ এক দিন বিকাল বেলা এক যুবা সায়ু আসিয়া গ্রামে ছুকিল। গ্রামের লোকেরা বলিল, 'ঐ জমিদার ব্রাহ্মণ, তাঁর বাটী যান; সীদা পাইবেন।' সয়্মাসীটী অগত্যা সেই ব্রাহ্মণ জমিদারের বাড়ীতে গেলেন। জমিদার তাঁহাকে চাল-ভাল ইত্যাদি দেওয়াইলেন।

যুবক সন্নাসীকে শ্রীমান্ দেখিয়া তাঁহার সহিত তিনি নানা কথা আরম্ভ করিলেন। কথা-প্রসঙ্গে ব্ঝিলেন যে, সন্ন্যাসীটী স্বশ্রেণীর ব্রান্ধণ ও পাল্টীঘর। জমিদার আর কিছু না বলিয়া গোপনে এক পুরোহিত ডাকাইলেন, এবং কৌশলে সন্ন্যাসীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া সন্ধ্যার পর তাঁহাকে ভিতর বাড়ী লইয়া গিয়া একেবারে নয়টি কলা সম্প্রান!

### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

90b

শাঁক বাজানমাত্র 'বে'র' শানাই হ'লো। নয় কনের সাত পাকে সন্নাসার বিয়ে হয়ে গেল। নান্দীম্থ, গায়ে হল্দ জাকড়ে রহিল। লয়-পত্র, ও ক্ষণ এ ক্ষেত্রে ধার রইল। গোধুলীতে তো হলো বে! সন্নাসী ঠাকুর আর যান কোথা! কতগুলি যুবতী মেয়ে পেলেন—এফটা নয়
—গোটা নয়! তার তো সন্ন্যাসীগিরি মাথা থেকে ভোঁ করে উড়ে গেল!

তারপর একদিন জমিদার বলিলেন,—"দেখ, আমরা স্ত্রী পুরুষে বুড়া বুড়ী হয়েছি, আমরা কাশী বাস করিব। তুমি এই স্ত্রী পরিবার লয়ে এই বাড়ী ঘর হয়ার জমি জেরাত দেখা শুনা কর। আজ থেকে এ সকল তোমারই হইল। ইহাতে তোমাদের স্থশৃঙ্খলে সকলই চলিবে।" এই বলেই তো বুড়া বুড়ী কাশী রওনা হলেন। সয়্লাসী ঠাকুর তখন একপাল স্ত্রী লয়ে স্থথে সংসার কর্তে লাগিলেন। আর জমিদার ত হলেনই।"

ইহাতে হাসির ধৃম প'ড়ে গেল। দেবেন বাবু আবার বলিতে লাগিলেন, "সেই সন্ন্যাসী হলেন আমাদের আদিপুরুষ। এঁর সম্ম থেকেই আমরা পিরালী হইলাম। আমরা হইতেছি আসল পিরালী। আমাদের সহিত সম্পর্ক করিয়া অপর সকলে—পিরালী হইয়াছে।"

গল্পটি এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হইল। বলিবার সময় দেবেন বার্
এমন হাত নাড়িয়া ম্থভঙ্গী করিয়া হাসাইয়া হাসাইয়া গল্পটী বলিয়াছিলেন
যে, আমরা সকলে ল্টাপুটি ষাইতেছিলাম। সল্লাসীর অভিনয়টা তিনি
বড় স্থন্দর দেখিয়েছিলেন। আর তখন তিনি এমনি বোলচাল বর্
করেছিলেন যে, তিনি কিরপে ক্ত্রিবাজ রসিক লোক, তা প্রকাশ পাইতে
ছিল। গল্পতে ইতিহাস থেকে হাসির ভাবটাই বেশী ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

# কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে রহয়ের গল।

বলরাম বাবুর বাড়ীর রান্তার দিকে বারাগুার দাড়াইয়া দেবেন বাবু একদিন গল স্থক করলেন—"দেখ কালীক্ষ ঠাকুরের বাড়ীতে এক রস্থয়ে ছিল। সে রান্না ঘরে ঢুকিতে ঢের দেরি করিত, কিন্তু বি চাকরদের তার বলা ছিল যে, 'খুব সকালে উনানে আগুন দিয়া একটা হাঁড়ীতে ডাল চড়াইয়া দিবে। যত আনাজ তরকারী আছে কুটিয়া আর একটার সিদ্ধ চড়াইয়া দিবে। আর একটা উনানে হাড়ীতে জল গরম করিতে দিবে। চালটা অপর এক হাঁড়ীতে চাপাইয়া দিবে। তাহা হইলেই ঘণ্টা থানেকের ভিতর সকল রকম তরকারী তৈয়ার করিয়া দিব।' রান্না ঘরের ঝি চাকর নিত্য তাই করিত। রহুয়ে বেলা করিয়া আসিয়া হাঁড়ীতে হাত দিয়া একবার করিয়া দেখিয়া লইত বে, আনাজ তরকারী সব সিদ্ধ হইয়াছে কি না। পরে হাঁড়ীটা নামাইত এবং সিদ্ধ আনাজগুলি থালায় থালায় পৃথক্ করিয়া ফেলিত। তারপর তিতা, ঝাল, টক মিশাইয়া একটা স্তক্তো, একটা ডাল্না, একটা চর্চ্চড়ী ও একটা অম্বল, এইরপে বহু প্রকার ভিন্ন ভিন্ন স্থন্দর তরকারী করিত। সে কোথায় কি কেরামতী করিত, তাহা কেহ ধরিতে পারিত না। অথচ এক ঘণ্টার ভিতর দশ তরকারী করিয়া ঠিক্ সময়ে সকলকে ভাত দিত।

দেবেন বাবু এই গল্পটা প্রায়ই বলিয়া গন্তীর হইয়া যাইতেন, স্বার বলিতেন, "ব্যাপারটা সামান্ত বটে, কিন্ত জগতের ব্যাপারও ভেবে দেখলে ঠিক্ এই। ভিন্ন ভিন্ন আনাজ তরকারী সবই ত এক হাণ্ডায় সিদ্ধ হয়, শুধু মশল্লা ও গরম জলের পরিমাণ ক'রে দেওরায় স্ক্তো, ঝোল, চর্চেড়ী, ডাল্না ইত্যাদি হয়। জগৎটাও তাই—একই জিনিয়, একই জায়গায় থেকে হয়, শুধু গুণের তফাতে নানা ব্রক্ম করে

## . মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

দেখাচ্ছে, আর আমরা বল্ছি—কোনটার সহিত কোনটার মিল নাই। কিন্তু উৎপত্তি এক জায়গা হ'তে।" এই কথা বলিতে বলিতে দেনেন বাবুর মুখ গম্ভীর ও দৃষ্টি স্থির হইয়া যাইত। ভিতরে তাঁর যে, গম্ভীর চিন্তা আসিত, সেটা যেন তিনি ভাষায় বলিতে পারিতেন না। হাসি তামাসা থেকে কথাটা স্থক্ষ করিয়া তিনি অতি গভীর দিকে লইয়া ষাইতেন।

দেবেন বাবুর গিরিশ বাবুর কাছে চাকরী করা।

দেবেন বাবু কয়েক বৎসর গিরিশ বাবুর কাছে চারুরী করিয়া-ছिल्न । शितिम वांव् गूर्थ विनया यारेटिक, त्मर्वन वांव् त्मरे मक লিখিয়া লইতেন। দেবেন বাবুর বাংলা হাতের লেখা অতি সুন্দর छिल।

এই স্থলে ইহা বলা আবশুক যে, দেবেন বাবু যদিও গিরিশ বাবুর কাছে কর্ম করিয়াছিলেন. কিন্তু গিরিশ বাবু তাঁহাকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া কথা কহিতেন। অধীন ব্যক্তির প্রতি সাধারণতঃ যেরূপ আজ্ঞা বা আদেশ বা উচ্চ নীচ ভাব প্রদর্শন করিতে দেখা যায়, এরপ কিছু ছিল না। উভয়ে যেন পরম আত্মীয় এবং পরস্পরকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়া একই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় সথ্যভাব ও শ্রদ্ধা-ভক্তির বিশেষ মাধুর্ঘ্য ছিল। এমন কি আবশুক হইলে দেবেন বাবু গিরিশ বাবুকে ধম্কাইতেন এবং গিরিশ বাবু ধীর ভাবে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া লাইতেন। আসল কথা এই যে, গিরিশ বাবু নিজে গুণী লোক ছিলেন এবং গুণগ্রাহীও ছিলেন, সেই জত্যে তিনি দেবেন বার্কে এইরগ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন এবং দেবেন বাব্ও সেইরপ গুণগ্রাহী ছিলেন বলিয়া গিরিশ বাব্র প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রন্ধা ছিল এবং উভরেই

1930

শ্রীরামক্কফের শিশু হওয়ায় অবসর পাইলেই শ্রীরামক্কফের কথাবার্তা ও আলোচনা করিতেন।

## দেবেন বাবুর তর্কের মাধুর্য।

একটা বিশেষত্ব দেখিতাম এই ষে, থিয়েটার বাড়ীতে গিরিশ বাব্
থিয়েটারের লোক, গ্রন্থ লিখিবার সময় তিনি কবি; কিন্তু অপর সময়
তিনি ভক্ত। ভক্তগণকে সমবেত করিয়া তাঁহার ঘরে সকল সময় তিনি
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেন। এই সকল কথোপকথন
এত গভীর ও নানাবিষয়ক হইত ষে, তাহা যদি সমন্ত লিপিবদ্ধ
করা যাইত, তাহা হইলে বিশেষ জ্ঞানপূর্ণ কয়েক খানি গ্রন্থ হইত।
বরাহনগর মঠে নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকেই আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন।
দেবেন বাব্ও এই সকল কথায় যোগ দিতেন, তিনি ভক্ত লোক,
নরমভাবের কথা বেশ কহিতেন।

গিরিশ বাব্ যদিও তর্কে খুব ডাগুবাজী করিতে পারিতেন, কিন্তু দেবেন বাব্ও বড় কম বাইতেন না। তিনি নরম নরম মিঠা ভাষার কথা কাটাইতেন। নিজের পক্ষ উত্তমরূপে সমর্থন করিতে পারিতেন। অবশু নরেন্দ্রনাথের সহিত তুলনার তিনি বড় তর্ক করিতে পারিতেন না। তবে অন্থ সকলের সহিত তিনি ছহাত বেশ তর্ক করিতেন। তর্কে তাঁর একটা বিশেষত্ব দেখিতাম যে, মানীর মান রাখিয়া বিশেষ শ্রদ্ধাভিজি দেখাইয়া ভালবাসার ভিতর দিয়া তিনি তর্ক করিতেন। এইটাকেই বলে কবিত্ব শক্তি। তাঁর তর্কের ভিতর এইটাই বিশেষত্ব ছিল। এই জ্ঞু সকলে দেবেন বাব্বে শ্রদ্ধাভিজি করিত। তবে হুকুমজারি করা বা নিজের মত জারীকরা—আমার মত না মানিলে আর উপায় নাই—এই সব ভাব তাঁহাতে লেশমাত্রও ছিল না। তাঁর কথার ভিতর সরলতা ও মাধুর্য্য ছিল, এবং হাসি

তামাসার ভাবও বেশ ছিল। বৈষ্ণবশাস্ত্রে যাহাকে সথ্যভাব বলে, সেই সথ্যভাব দিয়া নিজের মনকে তিনি বিকাশ করিতেন। এই জন্ম আমার দেবেন বাবুকে এত ভাল লাগিত।

দেবেন বাবুর আর একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল যে. যেমনই লোক আসিত, তিনি ঠিক্ তাহার অন্তরূপ হইতে পারিতেন। তিনি কখনও অপর ব্যক্তির অপেক্ষা নীচু বা উচু দরের হইতেন না। মহা তার্কিক লোক আসিলে তিনি তার্কিক হুইতে পারিতেন, ভক্তিমান্ লোক षानित्न ठिक् ভिक्तभान् रहेर्डि शाहिर्डिन, खानी त्नाक षानित्न खानी হইতে পারিতেন, ফুর্তীবাজ লোক আসিলে ঠিক্ ফুর্তীবাজও হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহাতে একটা বিশেষত ছিল এই যে, কখনও ওস্তাদি চাল বা গুরুগিরি ঢং তিনি দেখাইতেন না। স্থ্যভাব, প্রণয় ও প্রীতির ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার নিজের হৃদয় ভেদ করিয়া মন ও প্রাণটা বাহির করিয়া অপরকে যেন আবরণ করিয়া ফেলিতেন। শ্রোতা প্রথম একট় নিজের কোট্ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু দেবেন वाव्वं मन ও প্রাণের আকর্ষণী শক্তিতে বিমোহিত হইয়া যেন সেই সময়কার জন্ম সে তাঁহারই প্রতিরূপ বা প্রতিবিম্ব হইয়া উঠিত। কি জন্ম বা কি উপায়ে সে আত্মহারা হইয়া দেবেন বাবুর নিজের লোক হইয়া ষাইত, তাহা সে তথন ব্ঝিতে পারিত না। কিছু দিন পরে সে ব্<sup>ঝিত</sup> ষে, লোকটীর ভিতরে একটা মোহিনী শক্তি আছে এবং তিনি ভালবাস। ও সখ্যভাব দিয়া বাজারে কিনা বেচা করেন।

দেবেন বাবুর 'কদরদান' বা গুণগ্রাহিতা শক্তি।

আর একটা কথা, যাহাকে 'কদরদান' বা গুণগ্রাহিতা শক্তি (appreciative mind) বলে, দেবেন বাবুর তাহা বিশেষ ভাবে ছিল।

939-

যে কোন লোক, যে ভাবেরই হউক না কেন, বা যে কোনও অবস্থারই হউক না কেন, দেবেন বাবুর কাছে গেলে তার একটা যাচাই হইত। লোকটীর অনেক গল্ভি থাকায় সকলেই ভার উপর অন্তরে বিরক্ত, কিন্তু কোথায় তাহার একটা লুকান গুণ রহিয়াছে, সাধারণ লোকে তাহা ব্ঝিতে পারিত না। দেবেন বাবু তার দোষগুলির দিকে না চাহিয়া কোথায় তার একটা সামান্ত গুণ আছে, তাহা ধরিতে পারিতেন এবং তাহার সেই গুণের দিক্ দিয়া তার মনটা তুলিতে এবং যাহাতে তাহার উন্নতি হয়, সেই বিষয়ে চেষ্টা করিতেন। এই রপেই তিনি অধিকাংশ স্থলে ক্লতকার্য্য হইয়াছিলেন।

এই 'কদরদান' গুণ তাঁহার বরাবর ছিল। আমি বছ দিন আগে থেকেই তাঁহার এই গুণ লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থায় এই গুণটা বিশেষ ভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এদ্ধেয় গিরিশ वावूत्र थे थे वित्यव जात हिन। जिन 'कमत्रमान' हिलन বলিয়াই নানা শ্রেণীর লোক একত্র করিয়া রাখিতে পারিতের। গিরিশ বাবু নিজে গুণী লোক ছিলেন, এই জন্মই অপরের গুণ গ্রহণ করিতে পারিতেন। গিরিশ বাবুর যদি গুণের তালিকা করা যায়,. তাহা হইলে তাঁহার 'কদরদান' গুণটা সর্ব্বপ্রথমে উল্লিখিত হইবে।

আর দেখেছিলুম অজাতশক্ত ব্রহ্মানন্দ স্বামীর মধ্যে এই গুণটী বিশেষভাবে ছিল। রাখাল মহারাজ অপরের সামায় গুণ থাকিলেও তাহার কদর করিতেন। কিন্তু, তাহা তিনি কখনও তাহার সম্মুখে উল্লেখ করিতেন না। অন্তরালে অপরের সম্মুখে সেই ব্যক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। অজাতশক্র রাথাল মহারাজের স্বভাব অতি গম্ভীর ছিল এবং তিনি অতি সংযতবাক্ পুরুষ ছিলেন। কিন্তু, তাঁহার এই গুণটা অতি তীক্ষভাবে থাকায় তিনি অন্ন সময়ের মধ্যে অপরের গুণ বৃঝিয়া লইতে পারিতেন, এবং যাহাতে তাহার উন্নতি হয়, সেইজন্য তাহার নাম না করিয়া নিরপেক্ষভাবে সেই বিশেষ গুণটার কথা বলিয়া যাইতেন। তাহাতে সেই ব্যক্তির অন্তর্মিহিত স্থ্যুপ্ত গুণটা ফুটিয়া উঠিত এবং সেই পথ ধরিয়া চলিয়া তাহার উন্নতি হইত। অপরাপর অনেকের ভিতর 'কদরদান' গুণটা আছে বটে, কিন্তু দেবেন বাব্, গিরিশ বাব্ ও রাখাল মহারাজের ভিতর এই গুণটা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত। এই জ্ঞা সর্বপ্রেকারের ভাল মন্দ লোক এই তিন জনের কাছে অত ঝুঁকিত। ইহাই ছিল এই তিন জনের আকর্ষণী শক্তি।

## (मरवन वाव्य आकर्षनी भक्तिय कन।

দেবেন বাব্র প্রাণের ভিতর যে আকর্ষণী শক্তি ছিল, তাহার দারা তিনি সকলকে আপন করিয়া লইতে চাহিতেন। সকলেই যেন তাঁর নিজ পরিবারভুক্ত। কেহ তাঁহার বাহিরের আলাপী বর্ম মার্ক এরপ ভাব তাঁহার কথনও ছিল না; তাঁহার স্বজন অর্থে 'স্বগোঞ্চী' ছিল। বাগবাজারে দেখিতাম—স্বগোঞ্চীর জন্ম তিনি নানা বিষয়ে চিন্তা করিতেন এবং সেই ব্যক্তি উপস্থিত হইলে উপযুক্ত পরামর্শ দিতেন। ব্যসের সঙ্গে তাঁর এই ভাবটা খুব বাজিয়া ছিল। শেষকালের অবস্থায় দেখিতাম যে, এইভাবে তাঁর ভিতরটা গলে গিয়ে যেন এক স্রোতের ধারার মত বহিতেছে, সকলের জন্ম হারুপাকু করিতেছে। আমার প্রতি তাঁহার যে অমায়িক ভাব ছিল, তাহা ব্যক্তিগত ভাব নহে, তাহা সকলের জন্ম তাঁর সমভাব-বশতঃ।

যে সকল লোককে কেহ নিকটে বসিতে বা আসিতে দেই না, সেই সকল ওঁচা লোককেও দেবেন বাবু স্থান দিতেন, আদর করিয়া কাছে বসাইতেন ও কথা কহিতেন। আর সেই সকল ওঁচা কথা শুনিতেন এবং মিষ্টভাবে উত্তর দিতেন। ইহাকে তাঁহার অসাধারণ সহ্থ গুণ—বলিব, কি আর কিছু—বলিব, ঠিক্ করিতে পারিতেছি না। আমি ত এক এক সময়ে রাগিয়া গিয়া ছুই একটা কড়া কথা বলে ফেল্ডুম। কারণ, অসহ্থ সে সকল লোকের সঙ্গ, অসহ্থ সে সকল লোকের কথা। দেবেন বাব্ হাসিয়া হাসিয়া এক একবার বলিতেন, "ওহে, এদেরও একটু মঙ্গল দেখতে হয়, তাড়িয়ে দিলে এরা দাঁড়ায় কোথা? 'এদের কি বস্তে কোন স্থান আছে! সাত ঘাট ঘুরে, কোন স্থানে এক গণ্ডুম জল না খেতে পেয়ে, তবে ত এখানে এসেছে। এদের তাড়ালে হবে কেন? এই ওঁচাদের জন্মই ত তিনি এসেছিলেন। সেই জন্মই এই ওঁচাগুলিকে বেশী ডাকি। এদের ভিতর তাঁর ভাব চুকিয়ে দেওয়াই ত তাঁর কাজ।'

দেবেন বাবু একদিন আমায় বলিলেন, "ইটালীর সন্নিকটস্থ মুসলমান, ফিরিস্পী এবং ইছদী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, ছেলেপুলে লইয়া ঠাকুরের কথা শুনিতে আসে।"

আমি বলিলাম, "সে কি ! মুসলমান-ফিরিসীরাও আসে ?"

দেবেন বাবু বলিলেন, "হাঁ হে, তাঁরা বেশ ভক্তি ক'রে আসে—

মন দিয়ে ঠাকুরের কথা শুনে।"

वागि विनाम, "पारवन वात् — এ य न्जन कथा अन्छि!"

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ''হাঁ হে। তাঁরা সকালবেলা, সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে আসে।"

আমি মনে মনে কহিতে লাগিলাম, 'লোকটার কি আকর্ষণী শক্তি, সকল রকম লোককেও টান্তে পারে!'

#### মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ

#### দেবেন বাবুর উপদেষ্টার ভাব।

ভক্তিমার্গের উপদেষ্টার মধ্যে অনেকের ভিতর এই ভারটা দেখিতে পাওয়া যায় য়ে, তাঁহারা ভক্তবৃন্দের নিকট হতাশ বিষন্ধ ভাবে—"আর ক' দিনের জন্যই বা বেঁচে থাকা। জগতের সবই ত দেখছ—কষ্টময়, জীবন—অসার।"—এই সকল কথা কহিয়া থাকেন। এই ভারটাই হ'ল তাঁহাদের ভক্তির প্রধান অয়। ইহারই নাম হ'ল তাগা, ইহারই নাম হ'ল বৈরাগ্য। আপনাদের ভিতরকার এই বিষন্ধ ভারটা তাঁহারা ভক্তবৃন্দের ভিতরেও প্রবেশ করাইয়া দিতে চেষ্টা করেন এবং ভক্তগুলিও নিস্তেজ, নির্জ্জীব, চলস্ত পুত্তলিকাবৎ হইয়া য়ায়। য়াহাকে চলিত কথায় বলে পাত্কোভূত' ধরিয়ে দেওয়া, এই প্রকার ভক্তির উপদেষ্টারা সেই পাতকোভূত' ধরাইয়া দেন। ইহাতে কতকগুলি হস্তপদবিশিষ্ট জীবিতে মৃত, ভক্ষণশীল মাংসপুত্তলিকার সৃষ্টি হয় মাত্র।

দ্যেবন বাব্ ভক্তিমার্গের লোক হইলেও তাঁহার ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তাঁহার কথাবার্তা লোকের ভিতর বিষাদ বা বিষয় ভাব না আনিয়া, হ্বদয়ে নৃতন শক্তি সঞ্চার করিত এবং সংসারে কাজ করিতে উল্পম আনিয়া দিত। কথনও বা গম্ভীর ভাবে, কথন বা হাসি কৌতৃক করিয়া, কথনও বা একটী উপাখ্যান বিলয়া তিনি শ্রোতার হ্বদয়ে উচ্চ ভাব ও উচ্চ আকাজ্যা প্রজ্ঞালিত করিয়া শক্তির উদ্রেক করিয়া দিতেন। এজন্য নানা শ্রেণীর, নানা জাতির ও নানা অবস্থার লোক তাঁহার নিকট যাইত এবং তাঁহার কথা শুনিয়া সকলেই বুকে আশ্বাসবাণী লইয়া ফিরিত।

ষা' হো'ক, যাকে বলে "রসে বসে", দেবেন বাবুর ভাব সেই প্রকার ছিল। তিনি নিজে ভক্তিমার্গের লোক হইলেও কর্ম ও জ্ঞানের ভাব তাঁহার ভিতর প্রজ্জনিত ছিল। ভক্তি সম্পূর্ণ ভাবে প্রকৃটিত হইলে স্বভাবতঃই জ্ঞান ও কর্মের ভাব আসিয়া যায়। দেবেন বাব্র জীবনে ইহা বেশ দেখা যায়। বিষয়, হতাশ বা রোক্ষত্মান ভক্তিমার্গের লোক হইতে দেবেন বাব্র এ বিষয়ে অনেক পার্থক্য ছিল।

#### দেবেন বাবুর কবিত শক্তি।

रमर्वे वात् यथन कथावार्छ। कहिर्टिन, वा रकान घर्षेना वर्गना করিতেন, তখন শ্রোতার মনকে অজ্ঞাতসারে সেই বিরুত স্থানে লইয়া যাইতেন এবং তথাকার প্রত্যেক বস্তু স্পষ্টভাবে দেখাইতেন। তংকালে ব্যক্তিসকল কিরূপে কথা কহিতেছে, কিরূপে হাত নাড়িতেছে, কিরপ মুখভঙ্গী করিতেছে এবং কি ভাবে গলা থাক্রী দিয়া আপন আপন ভাব প্রকাশ করিতেছে—তিনি স্পষ্টভাবে তাহার নকল দেখাইতে পারিতেন, অতীত ঘটনাবলী স্পষ্টতঃ সম্মুখে প্রকটিত করিতেন। এই জন্মই 'নকুলে' দেবেন বাবুর কথা এত মধুর হইত এবং শ্রোত্বর্গও সমান আগ্রহের সহিত গুনিত; বিষাদ বা অবসাদ একটুও আসিত না। কথায় লোককে তিনি এমন হাসাইতে পারিতেন যে, হাসিয়া হাসিয়া সকলের পেটে ব্যথা ধরিত। তিনি কখনও গোমড়া মুখো নীরস ভক্ত ছিলেন না। কান্দুনে 'পাস্ত ভেতে' 'প্যানপেনে' ভাব তাঁর একটু মাত্রও ছিল না। হাসি, তামাসা ও ফূর্ত্তি তিনি বেশীই क्तिएक। र्यांतक वाल-ती जियक मध्यनिमी लोक। वर्ष परत्र আদবকেতা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল। এটা তাঁর সাগ্রিদি ক'রে শেখা নয়। এই হাসি-তামাদা-ফ্রির ভিতর একটা মাধুর্ঘ্য থাকিত। ছেব্লামী বা বাচালতা একেবারে থাকিত না। এই ক্র্রির দেওড় দিয়া তিনি যে কোন উচ্চভাব বুঝাইতে পারিতেন। এইটা তাঁর অকটা বিশেষ গুণ ছিল।

450

আমি বাগবাজারে গিরিশ বাবুর বাটাতে বা বলরাম বাবুর বাটাতে **८** एट्टिन वातुत कथा कहिवात এই कविच शक्ति नक्षा कतिशाहिनाम अवः যথন তিনি ইটালীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তথন তাঁহার এই শক্তি অতি স্থন্দররূপে পরিবদ্ধিত হইয়াছিল। এই কবিত্মস্তি, সেঁখানে খাহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেশামিশি করিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্ৰিয়াছিলেন। তিনি যদি কবি হইবার প্রয়াস করিতেন, তবে তিনি উৎকৃষ্ট কবি হইতে পারিতেন। কারণ, তাঁহার কথাবার্তা সবই 'নভেল' লিখার ধরণে ছিল। তিনি সামান্ত মাত্র কয়েকটা স্তব, স্তুতি ও গান লিখিয়া গিয়াছেন ; তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক ক্রিম্ব-এই শক্তিটা তাঁহার শক্তির আভাস পাওয়া যায় মাত্র। বোধ বংশেরই ধারা। তাঁহার অগ্রজ্জ স্থরেন্দ্রনাথ এক খ্যাতনামা কবি ছিলেন। "মহিলা" ও "স্থদ"ন" প্রভৃতি কবিতা এখনও পণ্ডিতগণ পড়িয়া আনন্দ অহভব করেন। কিন্তু অবস্থার বৈগুণ্যে দেবেন বাবু সে শক্তি্তেমন বিকাশ করিতে পারেন নাই। এই জন্ম নিঃসন্দেহে আমি বলিতে পারি যে, তিনি একজন উচ্চদরের Mute poet বা স্ব্যুপ্ত कवि ছिल्न ।

#### ইটালীর উৎসবে ঠাকুর সাজান।

গুড্জাইডের সময় ইটালীর উৎসব আরম্ভ হইল। প্রাণিকে এক বাগান বাড়ীতে উৎসবের স্থান নিরূপিত হইয়াছে। সকাল হইতেই লোকসমাগম হইতে লাগিল। বেলা ১০০টার মধ্যেই কয়েক শত লোক জমা হইল। ন্তন স্থানে বহু পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বেশ আনন্দ হইল। কিন্তু তখনও ঠাকুর-সাজান সমাপ্ত হয় নাই। পুকুরের কাছে প্রশন্ত স্থানে একটা মঞ্চ নির্মিত হইয়াছে এবং তাহার উপর বাশের চেঁচাড়ি দিয়া প্রথম একটা আয়তন করা হইয়াছে।



অর্চ্চনালয়ের প্রথম সময়ের উৎসবে সজ্জিত ঠাকুর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

তাহাতে ঠাকুরদালান, নাটমন্দির, জোড়া থাম ও থিলান ইত্যাদি। নেই কাঠামটাকে আবার কুঁড়িফুলের মালা দিয়া সাজান হইতেছে।

আমি যাইরা প্রথমে সকলের সহিত দেখা শুনা করিয়া ঠাকুরসাজানর কাছে যাইলাম এবং স্থির হয়ে এক মনে দেখিতে
লাগিলাম। খানিক ক্ষণ পরে দেবেন বাবু আসিয়া আমার পিছন দিকে
দাঁড়ালেন। তিনি পরিচয় করাইয়া দিলেন য়ে, মীরাট হইতে
ত্ইটা ভক্ত আসিয়া সমস্ত রাজি জ্বাগিয়া নিজেদের ইচ্ছামত ফুল
দিয়া মন্দির সাজাইতেছেন। ফুলের মন্দির বা বুন্দাবনে দোলের
সময় যাহাকে 'ফুলবাঙ্গলা' বলে, সেইরপ করিতে তাঁহারা স্থরু
করিয়াছেন। একবার করিয়া কুঁড়ির মালা সাজাইতেছেন, আবার
দ্রে যাইয়া দেখিতেছেন এবং কোন ক্রটী হইলেই আবার নৃতন
করিয়া ফুল দিয়া সাজাইতেছেন। দেখিলাম, তুই তিনটা ভদ্রলোক
একেবারে বিভোর হইয়া সাজাইতেছেন; যেন বাহ্জান নাই।

আমি নিজের বিবেচনা-মত তুই চারিটী কথা বলিলাম, দেখিলাম—
তাহা দেবেন বাবুর মনের মত হইয়াছে। তখন দেবেন বাবু এক
হাতের উপর আর এক হাত দিয়া তালি দিতে দিতে উচ্চৈঃম্বরে হাস্ত
করিয়া বলিলেন, "ঠিক্ বলেছ—beauty (সৌন্দর্যা) কয় শালা

বোঝে? এই যে কটা লোক সমস্ত রাত্রি জেগে ফুল সাজাছে ওদের কদর কটা লোক বুঝ্লে? এই যে এইটের ভিতর beauty একটা বেরিয়েছে, কয়টা লোক তার কদর করছে বা বুঝতে পার্ছে? যত ভক্ত এসেছেন, কেবল প্রসাদেরই মাহাত্ম্য দেখেন, কিছ beauty কটা লোকে বোঝে? কি স্থন্দর ভাবে সাজান হচ্ছে—কটা লোক তা বুঝ্তে পেরেছে? জিনিষটার ভিতর থেকে বে একটা ন্তন রকমের beauty বেরল, সেটা কেউ দেখ্ছে না—appreciate (কদর) কর্ছে না।

দেবেন বাবুর যে একটা উচ্চ শ্রেণীর সৌন্দর্য্যের জ্ঞান ছিল, তাহা এই দিনের ব্যাপার থেকে বুঝ্তে পারা যায়। নিজে যদিও চিত্রকর ছিলেন না, কিন্তু যাহাকে বলে 'সমজ্দার লোক' তাহা তাঁর মত খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ লোক হচ্ছে 'হাউড়ে'— সৌন্দর্য্যের প্রতি লক্ষ্য নাই, অথবা ভিতরে কোন উপলব্ধি হয় না। যে ঠিক্ ঠিক্ ভাবে সৌন্দর্য্য ব্ঝিতে পারে, সে ব্রহ্মকেও ব্ঝিতে পারে। দেবেন বাবুর এই সৌন্দর্যাক্তান অতি আশ্রুষ্য দেখেছি।

खँ मधू खं मधू खं मधू

সম্পূর্ণ

# কতিপয় দার্শনিকগ্রন্থ।



## হল্ল ভ দার্শনিক প্রস্থাবলী

the many the transfer to the property with their

বেদান্তশাস্ত্র আলোচনার ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি অবশ্যপাঠ্য—

-:\*:-

## ত। আভাষ্য শঙ্কর ও রামানুজ।

ইহাতে (ক) বেদান্তদর্শনের অবৈতমত এবং বিশিষ্টাবৈতমতের পরিচয়, বীজনির্ণয় ও তুলনা আছে। (খ) অবৈতমতের আচার্য্য শঙ্করের ও বিশিষ্টাবৈতমতের আচার্য্যরামান্তজের জীবনচরিত এবং তাহাদের নানারূপ বিশ্লেষণমূখে
সামান্তবিশেষভাবে তুলনা আছে। (গ) উক্ত আচার্য্যদরের
সময় অর্থাৎ খৃষ্টিয় ৭ম ও ১০ম শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাস
ও মানচিত্র আছে। (ঘ) উভয়মতে সাধনপ্রণালী বিশদভাবে
বর্ণিত হইয়াছে এবং (ঙ) ঐ সময় ভারতে প্রচলিত যাবতীয়
ধর্ম্মতের বিবরণ আছে। এই গ্রন্থখানি পাঠে বেদান্তশাস্তের
রহস্য অতি স্ক্র্মভাবে জানা যাইবে। বিশ্লেষণমূখে এ জাতীয়
মততুলনা ও জীবনচরিত্র তুলনা এই প্রথম। ১১০০পৃষ্ঠা
মূল্য ৫ টাকা। প্রণেতা—পণ্ডিত শ্রীরাজেক্ত নাথ ঘোষ।

## হ। প্রিমন্তগ্রদলীতা (পদ্যান্তবাদ)।

ইহাতে গীতার পাঠক্রম, মূল শ্লোক, অষয়মূখে বাঙ্গালা অনুবাদ ও কাশীদাসী পয়ার ছন্দে গীতার শ্লোকসম্বন্ধ, শ্লোকানুবাদ ও ব্যাখ্যা আছে। এই ব্যাখ্যামধ্যে যাবতীয় দার্শনিকতত্ত্ব, এবং বেদাস্তানুকূল সাধনতত্ত্ব, অপরাপর

#### [ ? ]

মতবাদ খণ্ডন, অবৈভমতের শ্রেপ্ঠতা—শান্ধরভাষ্য এবং তদমুকুল যাবভীয় টীকা, যথা—গ্রীধরী, মধুস্দনী, ব্রহ্মানন্দী, আনন্দগিরি, এবং শঙ্করানন্দী টীকাগুলির তাৎপর্য্য বর্ণনমুখে বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালাপত্যে এরপ দার্শনিক তত্ত্বর্ণন এ পর্যান্ত হয় নাই। এই একখানি পুস্তক পড়িলে বেদান্তের বহু প্রধান প্রধান গ্রন্থপাঠের ফল হইবে। ইহার পাঠে সুধী মনীষীবৃন্দও আনন্দ পাইবেন—সন্দেহ নাই। ১১০০পৃষ্ঠা, পকেট আকার, মূল্য ১১০ টাকা। রচয়িতা—পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।

## ৩ 2 প্রীমন্তগ্রদগীতা (কেবল প্রায়বাদ) 2

ইহা উক্ত গীতারই সংক্ষিপ্ত ও সরল সংস্করণ। ইহাতে গীতার অর্থসংক্রান্ত যাবতীয় কথাই অতি সরল, সুললিত পছে বর্ণিত আছে। ইহাকে অতি যত্নে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই অত্যন্ত সুখপাঠ্য করা হইয়াছে। যাহারা ক্লেশস্বীকার না করিয়া সহজে গীতার্থ বৃঝিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মিলিবে না। ৪৮০ পৃষ্ঠা পকেট আকার, মূল্য ॥৮০ আনা মাত্র। রচয়িতা—পণ্ডিত জীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।

## ৪ ৷ নব্যতায়–ব্যাপ্তিপঞ্ক ৷

ইহাতে ব্যাপ্তির পাঁচটা লক্ষণ আছে। মূল, মাথুরী টীকা এবং শিরোমণির দীধিতী টীকার বঙ্গানুবাদ আছে এবং যাবতীয় ফক্কিকা ও তাহার উত্তর আছে। ভূমিকামধ্যে স্থায়শাস্ত্রের ইতিহাস, সময়নির্ণয়, গ্রন্থকারগণের জীবনচরিত, তর্কামতের অনুবাদ প্রভৃতি বহু অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের সমাবেশ আছে। ৬২৪পৃষ্ঠা রয়াল আকার মূল্য—৫১টাকা। অনুবাদক—পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।

#### [ 9 ]

## ে ৫। তকায়ত বা আরপ্রবেশ। ১ম ভাগ।

ইহাতে মহামতি জগদীশ তর্কালম্কারকৃত মূল তর্কামৃত ও তাহার বিশদ বঙ্গামুবাদ আছে। প্রথমপাঠার্থীর পক্ষে ইহা অতি উপাদেয় পাঠ্য পুস্তক। মূল্য॥• আনা মাত্র। অনুবাদক—পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।

## ৬। বেদ মানিব কেন ৪

ইহাতে বেদের প্রামাণ্য অর্থাৎ বেদ যে অভ্রাস্ত, অপৌরুষেয়
এবং নিত্য তাহা অকাট্য যুক্তির দ্বারা প্রামাণিত করা
হইয়াছে। বেদ না মানিলে হিন্দু হয় না, বেদ না বলিলে
নাস্তিক নামে অভিহিত হইতে হয়। বর্ত্তমান শিক্ষায় বেদ
মন্থয়রচিত বা চাষা ঋষিদের গান বলিয়া বুঝান হইতেছে,
আর তাহার ফলে ধর্মকর্মের মূল উৎপাটিত করা হইতেছে।
প্রত্যেক হিন্দুর এ বিষয়ে সভ্য ধারণা অর্জন করা উচিত।
প্রণেতা—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। মূল্য—। আনা মাত্র।

### ৭। শাস্ত্রসারসংগ্রহঃ।

অর্থাৎ বেদান্তের চারিখানি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, যথা—

- (ক) খণ্ডনখণ্ডখাত্তম্, মূল, টীকা, অনুবাদ ও তাৎপর্য্যসহ। অনুবাদক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণশান্ত্রী জাবিড়। প্রায় ২০০শত পৃষ্ঠা।
- (খ) চিৎসুখী—মূল, টীকা, অমুবাদ ও তাৎপর্য্যসহ। অমুবাদক—মহামহোপাধ্যয় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণশাস্ত্রী জাবিড। প্রায় ২০০শত পৃষ্ঠা।
- (গ) সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ:—মূল, টীকা, অনুবাদ ও তাৎপর্য্যসহ। অনুবাদক—মহামহোপাধ্যায় এীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ। প্রায় ২০০শত পৃষ্ঠা।

#### [ 8 ]

(ঘ) অদৈতসিদ্ধি:—মূল, লঘুচন্দ্রিকা টীকা, অনুবাদ ও তাৎপর্য্যসহ। অনুবাদক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ। প্রায় ২০০শত পৃষ্ঠা।

় এই চারিখানি গ্রন্থ ৫ খণ্ডমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য একত্রে ৫ \ টাকা।

## ৮। প্রীমন্তগ্রদগীতা।

মূল, প্রীধরস্বামীর টীকা অন্বয়মূখে সাজান, এবং আকাংকা সহিত শ্লোকান্ত্রাদ ও দার্শনিকতত্ত্বপূর্ণ টীপ্পনীসহ। অনুবাদক— ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার। সহজে গীতার্থ বৃঝিতে হইলে এবং শ্রীধরের টীকার মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইলে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট সংস্করণ আর নাই। মূল্য ॥ ১০ আনা।

## का खिखेच्छो।

শূল, অন্বয়মূথে বঙ্গান্ত্বাদ, প্রয়োগবিধি এবং টীপ্পনীসহ।
চণ্ডীর এরূপ বিশুদ্ধ, সরল ও উৎকৃষ্ট আর নাই। অনুবাদক—
বন্ধচারী প্রাণেশকুমার। মূল্য॥১০ আনা।

### ২০। মহাত্মা দেবেক্রনাথ।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ
মজুমদার মহাশয়ের বহু চিত্রসমন্বিত জীবনচরিত। লেখক—
বন্দ্রচারী প্রাণেশকুমার। মূল্য—২ ও ১॥০ টাকা।

## ১১। দেবগীতি।

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথবিরচিত প্রমার্থবিষয়ক অতি স্থললিত সঙ্গীতসমূহ। মূল্য—।৯/০ আনা।

<u>১২ । শাঙ্করএন্থরতাবলী ১ম ভাগ।</u>

ইহাতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের রচিত ৩৬ অমূল্য উপদেশ-পূর্ণ ক্ষুত্র ক্ষুত্র আছে। মূল, টীকা, অনুবাদ ও তাৎপর্য্যাদি সহ। ইহাদের মধ্যে বহু গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় অন্দিত হয় নাই। অনুবাদক পণ্ডিতপ্রবর—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী পঞ্চীর্থ, ৭১৮পৃষ্ঠা, মূল্য ৩ টাকা।

ত থ শাক্ষর প্রস্তার কা হয় ভাগ থ ইয়তে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকৃত শতাধিক শ্লোকের ৭ খানি অমূল্য উপদেশপূর্ণ অদ্বিতীয় গ্রন্থ আছে। মূল, টীকা, অনুবাদ তাৎপর্য্যাদিসহ। ইহাদের মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থ পর্যান্ত বঙ্গভাষায় অন্দিত হয় নাই। ৭২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য—

## ত্বিকা। ১৯ ১ অভৈতিসিদ্ধির।

यून, वानत्वाधिनो धीका, अनुवान ও विमन छारशर्यामञ् মুদ্রিত হইতেছে। অনুবাদক ও টীকাকার সংস্কৃত কলেজের বেদান্তশান্তের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ তর্কতীর্থ। সম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। এই টীকামধ্যে এই ছরহ গ্রন্থানিকে বুঝাইবার জন্ম বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে। অদৈতসিদ্ধির যে ঢীকা ও 'ঢীকার ঢীকা' আছে তাহা পড়িয়া মূলগ্রন্থের মন্মাবগতি সহজ্বসাধ্য নহে। এইজন্ম এই বালবোধিনী ঢীকা রচিত হইয়াছে। ইহার পাঠে উক্ত व्याहीन ही का छान अरखराधा इरेरत । जार भर्या प्रमुख ভাষায় উক্ত সকল টীকারই প্রায় সকল কথাই আছে। অদ্বৈতসিদ্ধি যেমন ছুরুহ গ্রন্থ, ইহাকে বুঝাইবার জন্ম এই চেষ্টাও তদ্রপ অভূতপূর্ব্ব সন্দেহ নাই। মূলগ্রন্থসহ সম্পাদক-কৃত একটা ৪৫০ পৃষ্ঠাব্যাপিণী ভূমিকা আছে, তাহাতে গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য উৎপাদনের জন্ম যথাসম্ভব সকল কথাই বলা হইয়াছে। যথা—১। ভূমিকার লক্ষণ ও উদ্দেশ্য নির্ণয়, ২। অদৈতচিস্তান্তোতের আমূল ইতিহাস এবং ১৮১ জন

আচার্য্য ও পণ্ডিতপ্রবরগণের পরিচয়, ৩। গ্রন্থকার মধুস্দন সরস্ভী মহাশয়ের আবির্ভাবকালনির্ণয়, ৪। গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ জীবনচরিত, ৫। গ্রন্থপ্রতিপাগ্যবিষয়ের পরিচয়, ৬। গ্রন্থপাঠের ফলে ব্রহ্মজ্ঞানের অবশ্যস্তাবিত্ব, ৭। সমগ্র নব্য ও প্রাচীন স্থায়শান্ত্রের পরিচয়মুখে বেদান্ত ও মীমাংসা শান্ত্রের তুলনামূলক পরিচয়, ৮। অপরাপর ২২।৩৩ খানি প্রচলিত দার্শনিকমতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ১। দ্বৈতবাদী মাধ্বমতের পরিচয় এবং ১০। দ্বৈতমতের সহিত অদ্বৈতমতের তুলনা,—প্রভৃতি বিষয়গুলি মুখ্যভাবে বৰ্ণিত হইয়াছে। এই ভূমিকা ও এই অদৈতসিদ্ধিপাঠে বেদাস্তের মতটা নানামতবাদসহ বিশদভাবে জানিতে পারা যাইবে। অদৈতবেদান্তের এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সর্বাবয়বসমান্বিত সর্বতোমুখী অকাট্য যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ আর নাই। মনে হয়—ভবিশ্ততে বুঝি আর হইতেও পারিরে না। বেদাস্তসিদ্ধান্তের চরম সুক্ষতা এবং পরিষ্কার এই বাঙ্গালীর কীর্ত্তি অদৈতসিদ্ধান্তেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত। বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত ইহাতেই পরিকুট। ১৫০০ হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইবে— আলা হয়। সহস্র পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য—৬ টাকা হইতে ৮ টাকার মধ্যে হইবার সম্ভাবনা।

প্রাপ্তিস্থান-প্রকাশকের নিকট ও কলিকাতার প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় সমূহ।

ক্মারসিয়াল গেজেট প্রেস ঙনং পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা। ১লা মাঘ, সন ১৩৩৭। **শ্রীক্ষেত্রপাল ঘোষ।** 

প্রকাশক—

The I dies in the

will be the friends with a recognition of

## PRESENTED

## FREDENIED

LIBHARY

Shin Shel

tree Ach. m

BANARAS

## গ্ৰন্থকার প্রণীত গ্রন্থ ঃ

- >। প্রীপ্রীচণ্ডী
- ২। সহাত্মা দেবেক্তনাথ
- ৩। শ্রীমন্তগবদগীতা
- ৪। শঙ্কর আবিভাব
- ০। মহিম বারু

—: প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীরামক্রফ অর্চ্চনালয় ৩৯, দেব লেন, ইটালী কলিকাতা-১৪ মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি তনং গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬